# शाक्री

অল্লদাশকর রায়

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ক্রীট, কলিকাতা-৭৩ প্রকাশক: শমিত সরকার এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সব্দ প্রা: লি: ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রাট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ: আদিন ১৩৬৭

মূজাকর: শ্রীরবিনন্দন ঘোষ শ্রীদূর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কদ্ ২১বি, রাধানাথ বোস লেন, কলিকাডা-৬

### ভূমিকা

অসহযোগের দিনে আমিও ছিল্ম গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমিও সমালোচক হয়ে উঠি। কিন্তু বিকল্প কোনো পদ্থার সন্ধান না পেয়ে, বিকল্প কোনো নেতৃত্বের উপর আস্থা রাথতে না পেরে আবার সেই মহাত্মার কাছেই ফিরে আসি। এবার কিন্তু অন্ধ ভক্ত হিসাবে নয়। সমালোচক হিসাবেও নয়।

তা হলে কী হিসাবে ? তা এককথায় বোঝানো যাবে না। তার জন্মে আন্ত একথানা পু<sup>\*</sup>থি লিখতে হয়। সেরকম পু<sup>\*</sup>থি লেখার সাধ বিশ-একুশ বছর বন্ধসেই হয়েছিল। লিখলে লিখতুম ইংরেজীতে। তার নাম দিতুম 'গান্ধীজম ইন থিওরি জ্যাও প্র্যাকটিস'। বিধাতা আমাকে সেই ছেলেমাছমীর থেকে রক্ষা করেছেন।

গান্ধীজীর এপিক সংগ্রাম নিয়ে নতুন এক মহাভারত লেথার খেয়ালও যে কথনো হয়নি তা নয়। লিখলে সেটা হতো এপিক উপস্থাস। তার সময় এখনো আসেনি। তার ক্ষয়ে আরো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করা চাই। সেকাজ আমাদের কারো সাধ্য নয়।

তারপরে ভাবি গান্ধী যুগের শেষ পাঁচ বছর নিয়ে বড়ে। একট্টা উপস্থাস লিগব, কিন্তু তাঁকে আমার নাম্নক বা প্রধান চরিত্র করব না। তিনি চকিতে দেখা দিয়ে যাবেন। অস্থান্য নেতারাও। পরে আবার এ কল্পনাও ত্যাগ করি। ছোটখাটো ট্ট্যান্তেডী আমি সহু করতে পারি, কিন্তু এত বড়ো ট্ট্যান্তেডী আমার সহনাতীত। তাই বচনাতীত। স্বাধীনতাদিবসেই দাঁড়ি টানতুম। কিন্তু সেটাও কি কম ট্ট্যান্তিক নাকি? বাংলাদেশ ও ভারতভূমি এক কোপে তু'থানা হয়ে গেল, কী করে আমি অবিচলিত না হয়ে বর্ণনা করব ? আর অবিচলিত না হয়ে কথাসাহিত্যের জগতে সিদ্ধি কোথায় ?

গান্ধীজীর ডিরোধানের পর বন্ধুরা আমার কাছে প্রত্যাশা করেন তাঁর একটি জীবনকথা। স্বর্গীয় স্থবীরচন্দ্র সরকার তাঁদের একজন। আরেকজন শ্রীজচিন্তাকুমার, দেনগুপ্ত। আমি এড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু যথন যা মনে আসে তা থাতায় টুকতে শুক করি। সেসব থাতা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। আমার নিজের লেখা নোট পড়তেই এত সময় লাগবে যে ততদিনে পুরো মাপের এক থানা বই লিখে ফেলা যায়। শতবার্ষিকীর আগেই ও জ্ঞার মাথা থেকে নামাতে চাই বলে একদিন কলম ধরি। তারই পরিণতি এ বই।

না বলা রয়ে গেল দশগুণ কথা। অপরের জন্মে সেসব অপেক্ষা করবে। আমি গান্ধীবিশেষজ্ঞ নই। গান্ধীবাদীও নই। আমি একজন সাক্ষীমাত্র। তাও দূর থেকে। এই আমার সাক্ষ্য। অন্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলতেও পারে, না মিলতেও পারে। তবু সত্য।

অন্তদাশকর রার

## শ্রীমতী দীলা রায় প্রিয়তমাস্থ

"I know, too, that I shall never know
God if I do not wrestle with and against
evil even at the cost of life itself."

— Gandhi

কথাটা তাঁর শত্রুপক্ষের মূথে শোনা। বোধহয় সেই জন্মে আমাকে অমন চমৎক্ষত করেছিল। বতদ্র মনে পড়ে ১৯৪২ সালের কথা। কিন্তু আগস্ট মাসের আগেকার কিনা শারণ নেই।

"All his ideas are right. But he is two hundred years in advance of his time."

বলেছিলেন যিনি তিনি একজন পুলিশ অফিসার। আইরিশম্যান। রোমান ক্যাথলিক। বয়সে অনেক বড়ো। গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যথন তথন নিশ্চয়ই গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গোপনীয় হুত্তে পরিচিত।

ত্'শ বছর আগে, একথা যদি স্বীকার করি তবে হয়তো মেনে নেওয়া হবে ধে দভারতের স্বাধীনতারও ততকাল বিলম্ব হবে। কিন্তু ভদ্রলোক দে অর্থে বলেননি।
গান্ধীজীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আইডিয়াগুলোরই কথা তাঁর মানদে ছিল।
গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত যে বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব নয় এটাই ছিল তাঁর বস্তব্য।
কিন্তু স্বপ্নটা অবান্তব নয়। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে ছাবিংশ শতাব্দীতে।

ততদিন অপেকা করতে আমার মন রাজী ছিল না। গান্ধীজীর বেমন অলৌকিক প্রতিভা তিনি হয়তো আমার জীবিতকালেই অসাধ্য সাধন করবেন। যুক্তিবাদী হিসাবে, আমি মিরাক্ল বিশাস করতুম না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে কতবার বলেছি। তব্ অস্তরে অস্তরে বিশাস করতুম বে গান্ধীজী একজন মিরাক্ল মেকার। ঘটাবেন একদিন এক মিরাক্ল। ভিতরে ভিতরে আমি ছিলুম ভক্তিবাদী।

"তামিল ব্রাহ্মণ আর সীমান্তের পাঠান মিলে এক নেশন হতে পারে কখনো ? এক টেবিলে বনে খাবে ?" ক্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন পুলিশ সাহেব। আরেকছিন।

"নিশ্চর। রাজাজী আর সীমাস্ত গান্ধীর দিকে চেয়ে দেখুন।" আমি সগর্বে বলি। একবারও মনে উদর হয়নি যে ১৯৪৭ সালে পুলিশ সাহেবের কথা ফলে যাবে। কেন বে তিনি ভারতীয় একতায় বিশাস করেন না! সামাজ্যবাদী সংস্কার তাঁরও আছে।

 র্রিতে হবে। ওদিকে হিন্দুম্সলিম সমস্যাটি তো প্রায় সমাধানের অভীত। বদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে হয় তবে তার জন্তেও গণসত্যাগ্রহের দরকার হতে পারে।

একপক্ষ বদি দাবী করেন যে হিন্দু ম্সলিম নির্বিশেষে সব ভারতবাসীরই তাঁরা প্রতি- '
নিধি মার অপরপক্ষ বদি পানী দাবী করেন যে ভারতীয় বলে কেউ নেই, আছে গুধ্
মুসলমান ও হিন্দু, স্মার তাঁরাই হলেন সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি তা হলে
গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কীভাবে এর শীমাংসা হতে পারে আমার বুদ্ধিতে কুলোত না।
কিন্ধ গান্ধীজীর উপর আর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার উপর এমনি গভীর ছিল আমাব
আন্থা যে, আমি আশা করত্ম গৃহযুদ্ধ ও এড়ানো যাবে, যদি একপক্ষ অহিংসার দ্বারা
অপর পক্ষকে প্রতিরোধ করে।

একদিন থবর পেলুম যে গাদীজী শান্তিনিকেতনে আসছেন। আমরা তৃ'জনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি, যদি সিউডি থেকে তাঁর প্রার্থনাসভার পূর্বে এসে হাজির হতে পারি। কিন্তু নবজাত কন্তাকে নিয়েও যাওয়া যায় না, রেখেও য়াওয়া যায় না। তাই তার মা রইলেন বাড়িতে আর আমি একাই উঠে বসলুম মোটরে। পথে আমার সঙ্গ নিলেন আমাদের সদর ম্নসেফ। পৌছে শুনি গাদ্ধীজী আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী। পনেরো মিনিট সময় হাতে রেখেছেন। যা তিনি সাধারণত করেন না।

দিনটা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫। সেইদিনই অ্যাণ্ডকজ মেমোরিয়াল হাস-পাতালের ভিত্তিশিলা স্থাপন। বিনয়ভবনের কাছাকাছি এক দাগ জমিতে। গান্ধীজী পায়ে হেঁটে আসতে আসতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ছটি-একটি কথা হয় উত্তরায়ণের প্রাক্তনে।

"ইনি" আমাদের জেলা জন্ত, কিছ—" বলে আমার সাহিত্যিক পরিচয় দিতে যাক্তিনেন রখীজনাশ।

"বাট হি ইজ নো জঞ্জ।" বলে গান্ধীজী কথা কেড়ে নেন। তাঁর মুখে গুটু হাসি। বলেই তিনি 'স্থামলী'র দিকে পা বাড়াতে বান।

আঁদি তাকে মনে করিয়ে দিই যে মালিকান্দায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম। তারপর অন্তের ক্ষানে না বায় এমনভাবে খ্ব তাড়াতাড়ি ও খ্ব কম কথায় নিবেদন করি বে কলকাতা 'শহরের ক্ষা আর কলকাতার বড়লোকের লোভ বাংলাদেশের মধস্থারের অন্তে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

' 'স্থামনী'তে প্রবেশ করবার মূখে গান্ধীন্দী বলেন, "আন্ধ'তো সময় হবে না। আর্মেন্টিনিন ভনতে চাই আগনায় কথা। কলকাতা সমত্তে ওকথা বারো কেউ কেউ আমাকে বলেছেন।" অহিংস পদা তৈরি নেই দেখে দেশের লোক বাঁটোয়ারায় রাজী হয়ে গেল। গাছীজীর জন্মে অপেকা করল না।

তাছাড়া এমন কোনো সংবিধান রচনা করা সম্ভব ছিল না বেটা কংগ্রেস লীগ উভয় দলের বা ছিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদারের গ্রহণবোগা। ইংরেজরা যে সংবিধান দিয়েছিল তাকে থারিজ করা সোজা, কিন্তু তার বদলে আর একটি সংবিধান নিজেরাই একমত হয়ে গড়ে তোলা রাম রহিমের অসাধা। মহাত্মা কি তাঁর অহিংসা দিয়ে কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতেন নাকি? না, একোর নামেও কিছু চাপানো যেত না। তা সে যতই তালো হোক। স্বাই স্বেচ্ছায় নেবে এমন জিনিস একটিমাত্র ছিল, ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি। আর স্বই বিত্রকিত। মহাত্মাও সে বিতর্কের উত্তর জানতেন না।

জানতেন হয়তো কোনো এক ডিক্টেটর, বাঁর পেছনে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র সৈন্তাবন। কিন্তু সেদিন আমরা দেখেছি সৈন্তাদলও একই ধ্বজা বইবে না, একই কমাও মানবে না। সর্বত্র একাহুগত্যের অভাব। কি পুলিশ কি সিভিল সার্ভিস। কি জনসাধারণ। ইংরেজ বদি সময় থাকতে উত্তরাধিকারী শ্বির করে দিয়ে না বেত তা হলে উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাহানের ভেলেদের মতে। লড়াই বেধে যেত।

স্বাধীনতার সংগ্রাম হাদের একজোট করতে পারেনি ক্ষমতার হল্ব তাদের একছন্রাধীন করত ? না, তেমন কোনো মিরাক্ল মহান্মার হাতের মুঠোন্ন ছিল না। অনশন রুগা হতো। নিমৃতির গতি ত্বার। ব্রিটিশ অপসারণকেও রুখতে পারা বেত না, সর্বসন্মত হল্কান্তর না ঘটলে হিন্দু মুসলমানের হৃদ্ধকেও ঠেকাতে পারা বেত না।

পনেরোই আগদের দিন সাতেক আগে আমি ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে চলে আসি। গান্ধীজী তথন কলকাতায় শাস্তি পুনংস্থাপনের সাধনায় নিযুক্ত। চোথে দেখলুম তাঁর সিদ্ধি। পনেরোই আগদে ঘারতর রক্তপাত হবে এরকম একটা ছংস্বপ্নের ভিতর রাত কাটে। কিন্তু রাত পোহাবার আগেই যে মর্মভেদী চিৎকার শুনে জেগে উঠি তা মহামারীর নয়। নিজের কানকেই বিশাস হয় না এমন এক স্থাবর্ষণ। ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করছে, তাই তাদের হর্ষধানি। শুধু সেই নয়। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গেছে। ছ'শ বছরের জগদেল। গুইটেই সন্তিয়কার সত্য।

পনেরোই আগস্ট যা ঘটল তা আলৌকিক ঘটনা বইকি। গান্ধী না হলে আর কোন শক্তি তা পারতেন না। কলকাতা থেকে চাকা, ঢাকা থেকে বাংলার সর্বত্র গড়িয়ে যেত রক্তস্রোত। ধাবিত হতো জনস্রোত। দেখতে দেখতে আর একটা পালাব ট্রাক্তেটী। একজন মান্ধুর যে একটা ট্রাক্তেটী নিবারণ করতে পারেন এটা ইতিহাসে গোলাব অক্সরে লেখা থাকবে। পারতেন কি বিন্ধনি বদি অবেটা সর্বস্থানা মৈত্রা করণা না হডেন ? বদি তাঁর অহিংসা শক্তিধব না হডেন ? ইয়া, এটাও সতিয়কার সভ্য।

ঐতিহাসিক শক্তিগুলো ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তিবিশেষের অহিংস যাত্রদণ্ড তাদেব গাত্ত বা স্বিজি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভারতবর্ষে তিন তিনটে শক্তি কাজ করছিল-। ইংরেজ, ভার প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, তার প্রতিপক্ষ লীগ। বছরখানেকের জন্মে তিন শক্তি একই শিখরে সমবেত হয়েছিল। সেখানে নিতা মতান্তর। ইংরেজ মাঝখানে না থাকলে আর হুটো ব্রুড়ে ষেত্র এই ধারণা ভূল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ আগমনের পূর্বে বেমন তুই প্রধান শক্তি ছিল মুখল ও মরাঠা পরেও তেমনি তুই প্রধান শক্তি হলো কংগ্রেস ও লীগ। তুই শক্তির তুই স্থান। এটা ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ বা ডিটারমিনিজম। ব্যক্তি এখানে নিমিত্তমাত্রনার হলেনই বা তিনি মহাত্মা। পনেরেট আগস্ট প্রমাণ করে দিল যে ঐতিহাসিক শক্তির থেলায় বাক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নয়। আবার সেই পনেরোই আগস্ট কি, দাক্ষী রইল না যে অসাধারণ ব্যক্তি না ণাকলে ও তাঁর যাত্মণ্ড না থাকলে বাংলাদেশে পাঞ্জাবের পুনরভিনয় হতো ? মানতেই হবে যে ইতিহাসে ডিটারমিনিজম সব কথা নয়। বাক্তিও একপ্রকার শক্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনভায় কংগ্রেস নামক শক্তি ও গান্ধী নামক ব্যক্তি কার কী পরিমাণ অংশ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কংগ্রেস নেতারা সাধারণত গান্ধীজীর সিদ্ধান্তই চৃডান্ত বলে মেনে নিতেন, কিন্ধু মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার বেলা এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মহাত্মার সঙ্গে প্রামর্শ না করেই, এমন কি তাঁকে না জানিয়েই, কথাবার্তার বেশিস বদলে দেওয়া হয়৷ একটিমাত্র কেন্দ্র থাকবে, তার নিচে থাকবে তিনটে জোন. তাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের ভারসাম্য, এই ছিল বেসিস। পরে এক সময় দেখা গেল এভাবে কথাবার্তা অগ্রসর হবে না। ইংরেজ না থাকলে উচ্চতম পর্যায়ে মতবিরোধ এ নিয়তম প্রায়ে অরাজকতা রোধ করা যাবে না। অতএব তুই পাঞ্চাব। তুই বাংলা। াক্টেম ও গান্ধী বিমত।

নিয়তন পর্বারের অরাজকতা আমার দাকাৎ অভিজ্ঞতা। নোয়াথালীর পুনরাবৃত্তি
ময়মনসিং জেলায় হতে পারত, হলো না বে তার জব্দে সাধুবাদ দিতে হয় আমাদের
জনাকরেক সহকর্মী অফিসারকে। এঁরা নিচ্চিন্ন হলে গাছীজীর অহিংস সহকর্মীরা
হয়তো জানতেনই না কোথায় কী ঘটেছে। নৈরাজ্যবাদী আমি, আমাকেও অবশেবে
শীকার করতেই হলো বে পুলিশ চাই, আদালত চাই, জেল চাই ও কিছুতেই সামলাতে
না, গারলে মিলিটারি চাই। তার মানে পুরোদন্তর রাষ্ট্রিক কাঠামো চাই। কাঠামোটা

কার হাতে পড়বে, কংগ্রেসের হাতে না লীগের হাতে, সেই। পরের ক্ষা। কিন্তু-কাঠামো একটা না থাকলেই ময়। সে কাঠামো আধুনিক হওয়া ছাই। একেকেলে হলে চলবে না। এদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজ বাজত্ব আমালের,মা দিয়ে গ্রেছে ত। মহামূল্য সম্পাদ।

#### । केहें ।

সাতচন্ধ্রিশ সালের গোডার দিকে গভর্ন আসেন ময়মনসিং সফরে। ডিন্র্রে ডাকেন। সেই প্রথম তার মূথে শুনি যে ইংরেজরা স্তিয় স্তিয় চলে যাছে।

"হিন্দু মুসলমান পরস্পারের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন থাকব <sup>রি</sup> ধরতে ?" মানে সার্কাসের রি॰।

আরো বললেন, "আমবা ভেবে দেখেছি মে বাণিজ্যেই লাভ। আয়ারল্যাও স্বাদীন হবাব পর থেকে সেদেশে আমাদের বাণিজ্ঞা বেডে গেছে। ভাবতবর্ষেও তাই হবে।"

একদিন ষেমন ওবা বণিকের মানদণ্ডছেডে বাজ্ঞদণ্ড ধরেছিল তেমনি শর্বরী পোচারে বাজ্ঞদণ্ড ছেডে মানদণ্ড ধরবে। এখন শর্ববী পোহালে হয়।

মহাত্মা তথন নোয়াথালীতে শর্ববীব অন্ধকারে পথ হাত্কডে চলেছিলেন। কোন-দিকে এতটকুও আলোব ছটা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

আমার অন্তরেও তথন একটা মন্থন চলছিল। ইংবেন্ধ তো আপনা হতে যাচ্চেত্র, তাকে গলাধান্ধা দিতে হবে না। বিদ্রোহ বিপ্লব গণসত্যাগ্রহ সবই এথন নিপ্রয়োজন। যেটা সত্যিকার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে হুর্জনেব হাত পেকে স্বন্ধনকে রক্ষা করা।

গান্ধীজী আমার তরুণ মনে যে ক'টি স্বপ্নের বীন্ধ ব্নেছিলেন তার একটি ছিল্ নৈরান্ধ্য, আর একটি সভ্যাগ্রহ। একটি ছিল এণ্ড, আব একটি মীনস। , জ্ঞান্ধ, নেভারা কেউ আমার মনে ভেমন কোনো স্বপ্নের আবাদ করেননি।

আপাতত তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন মীন্সের উপরে, সত্যাগ্রন্থের উপরে। তাঁর কথা হলো মীনস যদি ঠিকমতো অন্থসরণ করা হয় তবে এণ্ড ফ্রাবর্ট ভিতর থেকে আসবে। এণ্ড নিয়ে আমরা যেন অকারণে মাথা না ঘামাই। ন্যু

কিন্তু এই অরাজকতাই কি সেই নৈরাজ্য ? আলেয়া কি আলো ? না, তা নয়। ভনতে কতকটা একই রকম, আসলে অন্ত জিনিস।

ছু'শো বছরের সাম্রাজ্য যথন ভেঙে পড়ে তথন দিকে দিকে অরাঞ্জকতা দেখা দেয়। মুখল লাম্রাজ্যের শেবেওদেখা গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাত বারোটা বাজার আগেও দেখ। বাচ্ছে। নানা বুগে নানা দেশে এর ননীর মেলে। এর নাম সভ্যাগ্রহসাপেক নৈরাজ্য নয়। এর কক্তে একেশের লোক আটাশ বছর কাল সাধনা করেনি।

এটা অক্স জিনিপ। বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু এখন এর সন্মুখীন হই কী করে ? অরাজকতার সলে মোকাবিলা করতে হলে আমার হাতে কী থাকবে ? রাজকণ্ড না সভ্যাগ্রহ নামে নতুন এক অন্ত ? আমাকে তৃঃখের সকে স্বীকার করতে হলো যে পভ্যাগ্রহ দিয়ে অরাজকতার প্রতিরোধ করা কাজের কথা নয়, প্রতিরোধ করা চলে স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির। তার অসহনীয় অক্যায়ের। তার অস্তহীন অধীন্তার। তার ভিত্তিমূলে অবস্থিত হিংসার। তার অপ্রতিষ্ক বাচ্বলের।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা হয়তে। ঠিক যে স্প্রতিষ্ঠিত রাদ্রশক্তির চেয়ে অরাজকতা এমন কী ভয়ন্ত্বর যে সত্যাগ্রহের ঘারা তার প্রতিরোধ অহিংসাব্রতীর অসাধ্য ? তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারত, কিন্তু তর্কের জন্মে আমাদের হাতে সেদিন সময় যথেষ্ট ছিল না। গভর্নর ময়মনসিং ছাডার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জ্বন মাসের মধ্যেই ইংরেজ রাজজ্বের অবসান হবে। ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে সেটা নির্ভর করবে ভারতীয়দের একমত হওয়া না হওয়ার উপরে। একমত না হলে একাধিক হাতে।

একমত হওয়া যে একান্ত জরুরি এবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সময় বয়ে গোলে আদর্শ সমাধানও অবান্তব হয়ে যায়। স্থতরাং সময় থাকতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা হয়তো আদর্শের দিক থেকে থাটো, কিছু বাস্তবের দিক থেকে অপেকারুত কার্যকর। সে সিদ্ধান্ত আর যাই হোক অরাজকতা নয়।

স্প্রতিষ্ঠিত রান্ধশক্তির আসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত রান্ধশক্তিকেই বসাতে হবে। সেই যে মতুন রান্ধশক্তি তার অধীনেও সৈন্ধ পুলিশ আদালত ও জ্বেল থাকরে। রাষ্ট্রক কাঠামো জেঙে দিয়ে বা তাকে ভেঙে যেতে দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর কার কোন কাজে লাগবে? সে যেন গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেডে নেওয়া! অমন একটা অসহায় গবর্নমেন্ট অরাক্ষকতা রোধ করতে অক্ষম হবে।

গান্ধীপদ্বীদের প্রত্যেকের জীবনে সে এক অগ্নিপরীক্ষা। ওঁরা চেয়েছিলেন সাত লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠবে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অপনি করবে উপরিতন আঞ্চলিক রেপাবলিককে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অপনি করবে তাদের উপরিতন প্রাদেশিক রেপাবলিককে। তারাও তেমনি তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অপনি করবে কেন্দ্রীয় রেপাবলিককে। ইংরেজ ধদি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অপর এক রাজশক্তিকে হস্তান্তর না করে চলে বায় তা হলেই সাত লক্ষ রেপাবলিক

সঞ্জিরে ওঠার স্থবোগ পায়। নতুবা একবার হক্তান্তর হয়ে গেলে ভারপর বে রাজশক্তি প্রভিত্তিত হবে সেই হবে ক্ষমভার মালিক। সে হয়তো কেন্দ্রীয় ক্ষমভার কিয়দংশ প্রদেশকে দেবে, ভারপর প্রদেশ হয়তো প্রাদেশিক ক্ষমভার কিয়দংশ অঞ্চলকে দেবে, ভারপর অঞ্চল হয়তো আঞ্চলিক ক্ষমভার কিয়দংশ গ্রামকে দেবে। একেবারে বিপরীত প্রোসেদ।

শাসনের দিক থেকে ক্ষমতার ভাণ্ডারে একপ্রকার শৃহ্যতা না হলে সাত লক্ষ্বপোরনিক গজিয়ে উঠতে পারে না। অপরপক্ষে শৃহ্যতা হয়েছিল বলেই অষ্টাদশ শতাক্ষীতে শত শত দেশীয় রাচ্য গজিয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা তাদের সংখ্যা কমাতে ক্যাতে প্রায় ছ'শোটিতে দাঁড় করিয়েছিল। আবার এক শৃহ্যতা স্বাষ্ট হলে কে জানে ক'হাজার বলকান রাজ্য মাটি ফুঁড়ে ওঠে! সেইজন্যে শৃহ্যতার উপরে ভারতীয় ভাতীয়তাবাদীদের বিশাস ছিল না। সে ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না।

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বেমন পরিণয় হয় না তেমনি ইজিহাসও হয় না। বেশ বৃঞ্জে পারছিলুম যে ইংরেজ চলে যাছে। নেতারা একমত হতে না পারলে ক্ষমতার হস্তান্তর একাধিক হাতেই হবে। একাধিক মানে ছই হাতও হতে পারে, দশ হাতও ১:ত পাবে। ক্ষমতার হস্তান্তর না হলে যা হবে তা শৃক্ততাও হতে পারে। কুইট ইজিয়া টুগড অর অ্যানার্কি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজদের একটি স্কীম ছিল, তাকে বলত র্যালিয়িং শ্রেন্ট স্কীম। কোথাও বিশ্রোহ বাধার লক্ষ্য দেখলে জেলার সব জায়গার ইংরেজরা এক জায়গায় জুটত। তাদের সেথানে নিরাপত্তার বাবস্থা হতো। সাতচিল্লিশ সালে সেই জাতীয় একটা স্কীম প্রস্তুত করেন বড়লাট ওয়েভেল। সারা ভারতের সব প্রদেশের ইংরেক্স এক প্রদেশে জ্বমায়েত হবে ও মিলিটারি প্রোটেকশন পাবে। অক্যান্য প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে আনা হবে। এ পরিকল্পনা যধন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আটেলীর কাছে পেশ করা হয় তথন ভিনি সেটা নাক্ষ্য করে ওয়েভেলকেই সরিয়ে দেন।

এরপর মাউন্টব্যাটেন আসেন বড়লাট হয়ে। তিনি দেখেন ক্যাবিনেট মিশন স্থীমের তিত্তিতে নেতারা একমত হবেন না। রথা চেষ্টা। কিন্ধু ওয়েভেলের মতো হাল ছেডে না দিয়ে তিনি নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধ্যে পাঞ্চাবের কোয়া-লিশন ভেঙে যাওয়ায় বিকল্প সরকারের আশা না থাকায় গভন রের শাসন চলছিল। হঠাৎ হিন্দু ও শিখদের তরফ থেকে দাবী ওঠে, পাঞ্জাব পার্টিশন করা হোক। এ দাবী পাঞ্জাব থেকে বাংলায় ছড়ায়। এ দাবী ওঠার আগে পাঞ্চাবে একদকা দালা হয়ে গেছে। তেমনি বাংলায়। একদিকে মুসলিম লীগ : দাবী করছে ভারড়বর্ষের পার্টিশন,

খ্যপর দিকে পাছাব বাংলার হিন্দু শিথ দাবী করছে স্ব প্রদেশের পার্চিশন।
নেতাদের দক্ষে কথা করে মাউটব্যাটেন বুঝতে পারেন ধে, দোতরফা বদি হয় তবে
পার্চিশনে রাজী খাছেন বয়ভভাই ও জ্বাইরলাল। সেই মর্মে মাউটবাটেন প্র্যান তৈরি
হয়। ঝীণাকে রাজী করানোর ভার নেন মাউটবাটেন। সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম
সীমান্তের রেফারেণ্ডাম হবে আখাস পেয়ে ঝীণাও অবশেষে সায় দেন, কিন্তু গান্ধী সায়
দেন না।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর আপন্তির হেতু ছিল আসামের ভাগা।
মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তাঁর আপন্তির কারণ ছিল বাংলার ভাগা। বাংলাকে
অথও রাথার জন্তে তিনি বাঙালীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বস্তু ও শহীদ
স্পহারাবর্দী সেই লাইনে কাজ করছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলে ঘটোর জান্নগান্ন তিনটে
ডোমিনিয়ন হতো। তাতে কংগ্রেসের আপন্তি। কংগ্রেসের ভিতবে এমন অনেকে
ছিলেন যাঁরা ডোমিনিয়ন সেটটাস পছল কবতেন না। এতে ইংরেজদেব মনে থটক।
ছিল যে মাউন্টব্যাটেনেব পরিকল্পনা শেষপর্যস্ত সফল হবে না। ক্যাবিনেট মিশন
পরিকল্পনার মতো ভেন্তে যাবে। সেই কথা ভেবে তাঁবা একটি গোপন পবিকল্পনা তৈনি
করে রেখেছিলেন, নেতাদেব সঙ্গে কথাবাতা ব্যর্থ হলে সেই গোপন পবিকল্পনা কার্যকব
হতো। বডলাট এক একটা প্রদেশ এক একটা দলের হাতে স্থঁপে দিয়ে কেন্দ্রীয়
সরকার বলতে বিশেষ কিছু টিকে থাকলে অবশিষ্ট ক্ষমতা তাব হাতে ছেডে দিয়ে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন। ভার পরে কাকে কাকে স্বীক্ষতি দেওয়া হবে তা
ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করবেন।

কাউকে ন। জানিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাব পরিকল্পনায় একটি ধারা যোগ করে ব্রিটি॰ প্রধানমন্ত্রীর কাভে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বদি বালোর হিন্দু মুসলমান একমত হয় তা হলে বাংলা অথও থাকবে ও একাই একটি রাষ্ট্র হবে। সন্তবত ওরা একমত হতো না। তবু তার জল্পে একটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্বি এলে মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্লামের জল্পে সিমলায় ঘান। নিভূতে কথাবার্তার জল্পে নেহলকেও অতিথি হতে আমন্ত্রণ করেম। একদিন ধানার পবে পিনার সময় কী মনে করে দলিলটি নেহলকে দেখতে দেম। বডলাটের ধারণা ভিল ঝীণা আপত্তি করতে পারেন, নেহল করবেন না।

কিছ জ্বাহরলাল তা পড়ে প্রথমে লাল, তারপরে সবুদ্ধ। দলিলটা কেরত লিয়ে ধলেন, "এ জিনিস চলবে না। আমি তো নয়ই, কংগ্রেসপ্র না, তারতও এটা গ্রহণ জ্ববে না।" এর পরে তিনি বড়লাটকে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন বে. ওর

ফল হবে ভাবতবর্ষের বলকানীকবণ ও গৃহষ্দ্ধ। ব্রিটেনের সঙ্গে, স্পার্কের ও অবননি হবে।

এতদিন মাউণ্টবাটেন তাব ইংবেজ পাবিষদেব দ্বাব। চালিত গছিলেন। এবাব তাঁব সহায় হন তাঁব ভাবতীয় পাবিষদ ভি. পি. মেনন। এই ভদ্ৰলোক স্থনেকদিন স্থাকেই সদাব বল্লভভাইকে বাজিয়ে দেখেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন স্পেটাসকে ভিঙি কবে পার্টিশন হলে সে পার্টিশনে তিনি বাজী, যদি বাংলা ও পাঞ্চাব সেইসঙ্গে ভাগ হয় ও যদি স্থাধীনতা তাব ফলে দ্ববাদ্বিত হয়। মেনন তাঁব সঙ্গে কপাবাতা উপব ভিডিও কবে সেই মর্মে একটা পবিকল্পনাব থসডা তৈবি কবে বেথেছিলেন। মাউন্টবাটেনেব নিদেশে সেটা ভালো কবে মুদাবিদা কবে সিমলায় পেশ কবেন। নচকবে সেটা ভোলো কবে মুদাবিদা কবে সিমলায় পেশ কবেন। নচকবে সেটা ভোলো ক্ষাহবলাল সম্মতি দেন।

তপন তাবই নাম হয় মাউন্টবাটেন প্ল্যান বা ছই স্বতন্ত্র ভার্মিন্যন প্ল্যান। সঙ্গে সজে বছলাট লগুনে উভে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ স্বকাব পূর্বেব প্রিকল্পনা বাজিল কবে প্রবর্তী প্রিকল্পনা মঞ্ব কবেন। এব পলে নেতাদেন এক ফ কবে তাদেব স্বাইকে দিয়ে গ্রহণ কবিষে নেবাব দায় ম্যাউন্টব্যাটেনেব। বিশেষ কবে ক্ষীণ কে দিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে ব্রিটিশ পক্ষেব স্বার্থ ছিল কংগ্রেসকে পোলিয়ে পোলিয়ে গ্রেমিনিনন সেটটাসে সম্বত কবানে।। যেই সেটি প্রাণিনল হলো অমনি বাংলা, পাঞ্জাব পার্টিশনে ইংবেজদেব যে আপত্তি ছিল তাদেব সে আপত্তি দুব হলো। বাকী বহল মুসালম লীগেব বাধা। সে বাধা মাউন্টব্যাটেনই থণ্ডন কবলেন। তথ্ন ভাবতবৰ্গ সেই শিষ্টে ভাগেব মতে। ত্'ভাগ হলো। বাালান্স অভ্পাণ্ডযাব ঠিক আছে দেখে বিটিশ পার্লাশেন্ট বাতাবাতি স্বাধীনতা বিল পাশ কবে দিলেন।

প্রাধীন দেশে যাব নাম ভিতাইছ আগও কল স্বাধীন দেশপরে তাবই নাম ব্যালাক্ষ ত্বাপ্তরাব। তুই দেশ ডোমিনিয়ন না হযে এক দেশ ডোমিনিয়ন গলোকন্ধ এ নাতি বজার বাখা কঠিন হতো। জ্বাহবলাল দীর্ঘকাল চেষ্টা কবেছিলেন ডোমনিয়ন সেটোপ ঠেকাতে। দৃচ থাকলেন না এইজন্তে যে সেই গোপনীয় প্রিকল্পনা অন্তর্গন আশক্ষা ছিল।

বাংলা যাতে অবিভক্ত থাকে তাব জ্ঞে মহাত্মাব বিশেষ মাথাব্যথা ছিল। কিন্ধ উটে।
বৃন্ধনি বাম। আমাদেব এক দাবজজ আমাকে স্থধান, "আচ্চা, বাংলাব দেই দব বিপ্লবী
ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে কেন কেউ গুলি কবে না দ" আমি তো হতবাক।
অতি শান্তশিষ্ট নিবীহ মান্তয়নিব হঠাৎ এমন মতিজ্ঞ্ঞ প্রত্যাশা কবিনি। তিনি বিষম

উত্তেশ্যে স্বরে বলেন, "বাংলা ভাগ না হলে বাঙালী বাঁচবে কী করে ?" স্বর্ধাৎ মূসলিম লীগ তে। অবাধে সাবাড করবে।

ভাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে মৃদলিম লীগ যে হিংসা প্রতিহিংসার পরস্পরা পরদা করেছিল তার থেকে পরিজ্ঞাণের উপায় হতে পারত মহাত্মার অহিংসা। কিন্তু সেই সম্ভটকালে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় হাতের কাছে ছিল না বলে বাঙালী হিন্দু বাংলা ভাগকেই ঠাওরায় নিরুপায়ের উপায়। সে মৃহুর্তে হিংসাবাদীরা এগিয়ে এসে অভয় দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তাঁদের হিংসাও ছিল নিজ্জিয়। আমাদের পরম্পৌভাগ্য যে তাঁরা ভ্রাতৃরক্ত পাত করেন নি।

দোসরা জুন রাত বারোটার একটু আগে দিল্লীর বড়লাটভবনে ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হামলেট নাটকেব অভিনয় সারা হয়। ভারত ভাগ্যবিধাতার এমনি নিষ্ট্র পরিগাস যে সংগ্রামের আটাশ বছর যিনি সকলের পুরোভাগে সন্ধির দিন তিনিই সবার পিছে। মাউন্টব্যাটেনেব শঙ্কা ছিল যে গান্ধী সেদিন ইচ্ছা করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে পাবতেন। তিনি তো পার্টিশনে সায় দেননি।

পাকা ঘুঁটি কাচিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল না। ছোট্ট একটি "না" বলাই যথেষ্ট। কট কবে অনশনও করতে হতো না। কিছু কাঁচিয়ে দিলে তাঁকে শৃ্কভার সঙ্গে পাঞ্চা করতে হতো। ইংরেজশ্কাভার সঙ্গে। একটা স্থপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যে সশস্ত্র ফোস ভার সঙ্গে ম্যাচ করবার জন্মে ভিনি স্পষ্ট করেছিলেন মাস সিভিল ডিস-র্থনিডয়েন্স নামক নিরস্ত্র ফোস । যাকে তিনি বলতেন ম্যাচিং ফোস । কিছু ইংরেজ বিদি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যায় তা হলে যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বেধে উঠবে তার সঙ্গে ম্যাচ করবার মতো নিরস্ত্র ফোস কই তার তুণীরে ?

উত্তর্গাধকারের যুদ্ধের উত্তর গণসত্যাগ্রহ নয়। তিনি বোধহয় কল্পনা করেছিলেন যে মুসলিম লীগকে মসনদে বসিয়ে দিলে দে কংগ্রেসের সঙ্গে সদ্ধি করবে। নয়তো লীগ সরকারের অক্যায়ের বিরুদ্ধে একদিন গণসত্যাগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তার সাঙ্গো-পান্ধরা কেউ বিশাস করতেন না যে মসনদে বসলে লীগের স্বভাব শোধরাবে। গুণ্ডাবাজের বিরুদ্ধে সভ্যাগ্রহ করে কি সত্যি কোনো ফল হতো? হলে সে ফলনায়াখালীভেই প্রভাক করা যেত।

যে আহিংসার সজে দেশের লোক এতদিন পরিচিত ছিল সে ছিল কারাবরণের শৌর্য ধ সংসাহস। কিন্ধ গৃহযুদ্ধের দিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে রক্ষা করার জন্তে যে
অহিংসার প্রয়োজন হতো সে অহিংসা হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মরণ বরণ। অথচ মরণত্রতী সভ্যাগ্রহীর সংখ্যা সেদিন হাজার হাজার তো নরই, শত শতও নর । এমন কি দশ-বিশটিও নর। বে ছ্-চারজনকে পাওয়া গেল তাঁরা ধরিত্রীর লবণ। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া বায় না।

ভা ছাড়া গান্ধীন্দী ছিলেন মুক্তার জহরী। স্বাধীনভার মুক্তাটি সাচচা না ধরে বুটা হলে নিশ্চরই তিনি বাধা দিতেন। মুক্তাটি হৈ ঝুটা নয় সাচচা এবিবরে তিনি আখন্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এক না হয়ে ছই হলো বলে তিনি সাচচা স্বাধীনভাকে ঝুটা বলে প্রভ্যাথ্যান করতেন না। তবে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসন্তব। ভালোবাসার দ্বিনিসকে ভেঙে ত্থানা করা কি সন্ত্ হয় ? বিশেষ করে বাংলাকে ?

আসলে স্বাধীনতা ও পার্টিশন ছিল একই মুন্তার এপিঠ ওপিঠ। একপিঠকে পাবিছ কবলে অক্সপিঠকেও থারিজ করা হয়। কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটাও তাঁব পক্ষে অসম্ভব।

#### 1 684 1

মালিকান্দায় ষেবার তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলুম সেবার সেই ১৯৪০ সালেও গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল যে এই নিরস্ত্র মাহ্যটির শক্তির রিজার্ড অপরিমেয়। অনাগত দিনের সংগ্রামের জন্তে তিনি সেই রসদ মন্ত্র্য রেখেছেন।

বিয়ালিশ সালের বলপরীক্ষায় তাঁর রিঞ্চার্ড কি নিঃশেষিত হলো? না, তা নয়।
কির নরীকরণের অফুরন্ত ক্ষয়তা ছিল তাঁর অস্তরে। পুন: পুন: ভরে উঠত ভাতার।
ালিশ সালের শেবে আবার বখন তাঁর সঙ্গে দেখা তখন আবার তিনি বেমনকে
। প্রান্ত ক্লান্ত ভয়োৎসাহ সৈনিকের মতো চেহারা নয় তাঁর। প্রয়োগ্ধন হলে
ব রণে ঝাঁপ দিতে পারতেন।

আরেকবার আর এলই না। সংগ্রামের জল্পে অফুরস্ক শক্তির রিজার্ড অহাত্মা। কিন্তু কোথার সেই সংগ্রাম ? না, মুসলিম লীগের সলে দ নাম গানীর সংগ্রাম নর। আতীর সংগ্রামণ্ড নর। তেজন কোনো সংখ্যানের দান্তিৰ নিতেৰ না তিনি। তার ইম্বাতের সম্প্রক মুস্নিম নীগ" নয়, বিটিশ সরকার। তার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বীণা নন; সম্রাটের প্রতিনিধি।

তার খনিংশেষিত সংগ্রামী শক্তি তুণভরা বাণের মতো তুণেই ররে গেল। তাঁর সঙ্গে লড়ছে কে যে তিনি লড়বেন ? অভিনরের মান্ধখানে সহসা ববনিকাপাতন। নায়ক প্রতীক্ষা করছেন রক্ষকে প্রতিনায়কের, কিন্তু প্রতিনায়ক সাল্ভ্যর থেকে বাড়িচলে যাবার জ্বতো পা বাড়িয়েছেন। নেপথো নায়কের দলবলের সঙ্গে প্রতিনায়কের সন্ধি হয়ে গেছে। প্রতিনায়কও রগঙ্গান্ত, নায়কের দলবলও তাই।

আমাদের জীবনে সেটা ছিল একটা সত্যের মৃহুর্ত। মোমেন্ট অফ টুণ্ । ইংরেজের সঙ্গে গার নয়, মুসলীম লিগের সঙ্গেই সংগ্রাম আবশ্রক। অথচ গান্ধী তাতে নেতৃত্ব করবেন না, মীণা তাঁর প্রতিনায়ক নন। ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা ইংরেজ রাজের প্রতিহল্পীরূপে। আর কোনো ভূমিকায় তাঁকে মানায় না। তা ছাড়া লীগের সঙ্গে লড়তে হলে হাজার হাজার মরণত্রত সত্যাগ্রহী চাই। কোথায় পাবেন তাদের ? কারাবরণকারীদের নিমেইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম চলত। লীগের সঙ্গে নয়। গান্ধীজী সেই সত্যের মৃহুতে অনিজ্বুক বা অক্ষম। ইচ্ছুক বারা ছিলেন তাঁরা হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন, কিছে পারতেন কি দেশকে অথগু রাগতে, প্রদেশকে অবিভক্ত রাগতে। না, সে শক্তি তাঁলের ছিল না। সেইজন্যে তাঁরা সন্ধিতে রাজী হলেন।

গান্ধীজ্ঞীর রিজার্ভ শক্তি সংগ্রামের আরেকবার উপলক্ষ না পেয়ে বিডম্বিত হয়। তাঁর হিনাপমতে না হয়ে আরে। আগে—আরে। অনেক আগে—ভূমিষ্ঠ হয় স্বাধীনতা। শ্রুমানদেশীয় যমজ।

একবার যদি ধরে নিই বে ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, লীগের সঙ্গেই সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল তা হলে গান্ধীজীর তাতে কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকতে পারত না। বাদের ভূমিকা তারা মাউন্ব্যাটেনের মধ্যস্থতায় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি করে নিলেন। আর্মিরও একভাগ তাঁদের হাতে এল। দরকার হলে দৈশ্যচালনা করবেন।

স্বাধীনতার সার কথা বদি হন্ন রাষ্ট্রিক কমতা লাভ তথা সংবিধান প্রণয়নের আ অধিকার তবে স্বাধীনতার কোথাও কিছু কম পড়ল না। তথু বাদ সেল অনুসলের ক্র ভারতবর্বের ঐক্য। পাঞ্চাবের ঐক্য। বাংলার ঐক্য।

আমরা এক নেশন রইশুম না । আমানের ইতিহাস একধারার প্রাথানের ক্ষা তেওে গেল । মনত তেওে পেল । আমানের মধ্যে । প্রাথানের কিন্দু পির আর ভারতের স্পল্যান ভারতের স্পল্যান

হলো। তার চেমেও মারাম্মক কথা ভবিশুতে যদি ভারত পাকিছান যুদ্ধর্ত হয় তারা হবে সন্দেহভাজন বিভীবণ। গৃহযুদ্ধের মূল কারণ তো থেকেই গেল। হিন্দু মূললয়ানের বিরোধ।

এ বিরোধকে মীমাংসায় পরিপত করা ইংরেজ থাকতে সম্ভব ছিল না। ইংরেজ থেতেই কি সম্ভব হলো? বারা মুসলিম রাজকে বা হিন্দু রাজকে থমের মতো ভয় করত তারা ঘরবাড়ি ক্ষেত-থামার ফেলে গেল। লক্ষ্ণ লক্ষ্য লোক মারল ও মরল। এমন হিংসার নজির আমাদের ইতিহাসে মেলে না। মিললে সেই মহাভারতের যুদ্ধে মেলে। তিন সপ্তাহে পাঞ্জাবের মৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশী। আর উৎপাটিতের সংখ্যা তো এক কোটির কাছাকাছি যায়।

পাঞ্চাবে যে এরকম হতে পারে তার আভাস আমি মেদিনীপুরে বদে ১৯৪০ সালে পাই। আমার এক পাঞ্চাবী মুসলিম সহকর্মী ছুটির থেকে ফিরে গল্প করেন যে পাঞ্চাবে একটুকরো লোহা কিনতে পাওয়া যায় না। লোকে সংগ্রহ করছে লড়াইয়ের জন্য। তাদের ধারণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের হার হবে। ইংরেজ অপসরণ করবে। তথন পাঞ্চাব কার হবে? শিথদের মতে শিথদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো ইংরেজরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি মুসলমানদের মতে মুসলমানদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো শিথরা কেডে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি হিন্দুদের ধারণা হিন্দুদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো মুসলমানরা অপহরণ করেছিল, যার ধন সেই পাবে।

পাঞ্জাব ছেডে আর কোথাও লড়তে ষেতে কেউ রাজি ছিল না বলে রিক্রুটিং বন্ধ হবার জোগাড। শেষে একটা কৌশলের আশ্রায় নিতে হয়। শিথদের বলতে হয়, মুসলমানরা কেমন সেয়ানা। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে ওরা তালিমও পাবে, হাতিয়ারও পাবে। তারপর তোমাদের পিটিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে। তেমনি মুসলমানদের বলতে হয়, দেখছ তো শিথরা কেমন চালাক। যুদ্ধে নাম লেখাছে ভালিমের জন্যে, হাতিয়ায়ের জন্যে। সময় এলে তোমাদের হটিয়ে পাঞ্জাব ভোগ করবে। তেমনি হিন্দুদের বলতে হয় — যাক গে! সাম্রাজ্যবাদের যা চিরকেলে পলিসি। সবাই জানে, সবাই বোঝে, অথচ সবংই ভোলে। বিস্তর শিথ, বিস্তর মুসলমান, বিস্তর হিন্দু যুদ্ধে যায়। ফিয়ে এসে গৃহ যুদ্ধের জন্যে উষ্ণত থাকে। পাঞ্জাবের অনর্থ যে ভয়ক্কর হবে এটা আমার কাছে জ্ঞানা ছিল না

গাঁদ্ধীন্তী একবার বনেছিলেন যে ইংরেজরা চলে গেলে বড়জোর পনেরে। দিনের অরাজকতা হবে। তা পড়ে আমি লিখছিল্ম বে কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো দিনে, আঠারো বক্ষেট্শি সৈত্ত বাংস হয়েছিল। সেটাও ভাইরে ভাইরে লডাই। বিয়ানিশ সালের সেই প্রবন্ধে আমি আরো লিখেছিলাম, "এতকাল আমরা বলাবলি করেছি তৃতীয় পক্ষ এর খেকে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, তবিশ্বতেও হবে, এর মানে এমন নয় যে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করব। বরং তৃতীয় পক্ষের পরেই এ সমস্তা চরমে উঠবে, এরপ আশস্কা করবার কারণ ক্ষিনা থাকে তা হলেও আশস্কা আছে। আশস্কাকে এককথায় উভিয়ে দেওয়া বায় না।"

সেই আশক্ক। অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলে।। পার্টিশনের জন্মে হলো এটা ষেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য—আরো বড় সত্য—ষে ব্রিটিশ শক্তির অপসরণের জন্মে হলে।। এক শক্তি নিক্রিয় হয়েছে, তার জায়গায় অপর শক্তি সক্রিয় হয়নি, সেই যে গোধ্নিবেল! বা সন্ধিক্ষণ সেটা অরাজকতার অবাধ অবসর। সে সময় মহাত্মা যদি কলকাতায় না থেকে পাঞ্জাবে থাকতেন তা হলে তাঁর নৈতিক প্রভাব হয়তো বা কাজ দিত। যেমন দিল কলকাতায়।

কিছ্ক নৈতিক প্রভাবেরও একটা প্রচ্ছের শর্ত ছিল। কলকাতার গ্রন্মেন্ট আন্তরিকতার দক্ষে তাঁর কাজে সহযোগিতা না করে বাধাবিদ্ধ ঘটালে ফল অন্তর্জন হতো। তেমনি স্থহরাবদী সাহেবের সাহায্যেরও দরকার ছিল গান্ধীজীর। লাহোরের গ্রন্মেন্ট তো তাঁকে অবাস্থিত বলে অনাদর করতই, রাজনৈতিক নেতারাও বে স্থাগত জানাডেন তা নয়। আর লাহোরই হলো পাঞ্চাবের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতার মতো লাহোবে গিয়ে পার্টিশনের পূর্বাহ্ন হতে প্রভাব বিস্তার করা অত্যাবশ্রক ছিল। মহাপ্রন্থরের নৈতিক প্রভাবের শৃত্যতাও শাসনতান্ত্রিক শৃত্যতার সঙ্গে হয়ে অরাজকতাকে হর্বার করেছিল।

কলকাতা বেমন বাংলার প্রাণকেন্দ্র, লাহোর বেমন পাঞ্চাবের, দিল্লী তেমনি ভারতবর্বের। হঠাৎ দিল্লী থেকে ভাক আলে। যে মাছ্যটির পূব মূথে নোরাখালী রওনা হবার কথা তাঁকে পশ্চিম মূথে দিল্লী ছুটতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখেন দে এক বিচিত্র জরাক্সকতা। পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, আদালত আছে, কেল আছে, মাখার উপরে নিজেদের সরকার আছে। রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কোথাও এতটুকু অকুলান নেই। দেক্ষমতার শরিক নেই। অপোজিশন নেই। তা সংস্বেও সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধন প্রাণ মানসমান ধর্মখান কিছুই নিরাপদ নয়, কোনো কিছুরই মূল্য নেই। তারা গান্ধীজীর মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, আবার এক মিরাক্রের প্রত্যাশায়। কলকাতার মতো।

কিন্ত কলকাতার সকে দিলীর তুলনাই হয় না। কলকাতা ছিল ইংরেজদের রাজ্বানী, তার আগে আর কারো নয়। দিলী ছিল তার আগে ম্থলদের রাজ্ধানী, তুর্কদের রাজ্বানী। আারো আলে রাজ্যুতদের রাজ্যানী, বহাডারত সত্য কনে কুক্ষণাশুবের রাজধানী। এখন তার উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পতাকা উড়লেও ভিতরে ভিতরে ইতিহাসের বিশৃপ্ত অধ্যায়গুলির হিদাবনিকাশ চলছিল। হিন্দুরা ভাবছিল কতকাল পরে ঘবনের হাতে পরাভবের অবসান হলো। সাতশো বছর ঘেন একটা ছুঃম্বপ্ন। মারাঠারা ভাবছিল কতকাল পরে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পরাভবের অপমান গেল। ছু'শো বছর যেন একটা ছুগ্রহ। মরাঠারাও তো এককালে দিল্লীর হর্তাকর্তাছিল। মুঘল রাজম্ব যদি পাকিস্তানে ফিরে এদে থাকে মরাঠ। আধিপত্য তেমনি হিন্দুস্থানে ও তার রাজধানীতে ফিরে আসতে কতক্ষণ।

আমার এক মন্ত্রী বন্ধু দিল্লী ঘূরে এসে হংগ করে বলেন, কংগ্রেস তো নামেই ক্ষমতার আসনে, আসল ক্ষমতা এগন মহারাষ্ট্রীয়দের কী একটা সজ্জের কবলে। সেদিন ওকথা আমার বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু একটু একটু করে প্রত্যন্ত্র হন্ন যে দেশের একভাগ মুঘলদের দিলে আরেকভাগ মরাঠা ও শিথদের দিতে হয়। গোলমাল করছিল ওরাই। কেন্তু শরণার্থী হয়ে, কেন্তু প্রতিশোধপ্রার্থী হয়ে। ওদের সঙ্গে ছৢটেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিভিন্ন সংস্থা। এমন কি কংগ্রেসেরও একটা অংশ। হাঁ, ক্যাবিনেটেরও কোনো কোনো সভ্য।

মহাত্মার নীতি ছিল ত্বার্থহীন ও নিঃশর্ত। সেকুলার স্টেটের নাগরিকমাত্রেরই সমান মর্যাদা ও অধিকার। স্বাইকে সমান প্রোটেকশন দিতে হবে। দিতে রাষ্ট্র বাধ্য। তার জন্মে পাকিস্তানের ম্থাপেক্ষী হতে হবে না। পাকিস্তান যদি সেকুলার স্টেট হতে। সেও তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করত। তা হখন সে নর তখন তার ব্যবহারে তারতম্য ঘটতে পারে, ঘটলে প্রতিকার করা যেতে পারে, কিন্তু ওখানকার দ্র্ব্যবহারের জন্মে এথানকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের সাজ। পেতে হবে কেন ? একের অপরাধে অপরের শান্তি কি ভায় না ধর্ম ?

অন্তদিকের বক্তব্য হংলা, পাকিস্তান যথন দেকুলার স্টেট নয়, ইসলামিক স্টেট, তথন দে তার সংখ্যালঘুদের দক্ষে হুর্ব্যবহার করবেই। এর কোনো প্রতিকার নেই। একদিন না একদিন স্বাইকে চলে আসতে হবেই। তা হলে এরা এখানে থাকবে কেন ? এখানকার সংখ্যালঘুরা। লোকবিনিময় ভিন্ন আর কোন পস্থা নেই। আর লোক-বিনিময় ভো অমনিতেই হবে না। চোথের বদলে চোথ, দাঁতের বদলে দাঁত, ঘরের বদলে ঘর, জমির বদলে জমি, গোরুর বদলে গোরু, জরুর বদলে জরু এই হচ্ছে পদ্ধতি। এর নাম বদলা।

অর্থাৎ ভারত হবে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্থান। বেমন পাকিস্তান কেবলমাত্র মুসলিমদের স্থান। এ সেই পুরাতন তর্ক, শুধু পরিস্থিতিটা নৃতন। কংগ্রেস হবে কেবল হিন্দুদের অক্তো। কেমন মুসলিম লীগ কেবল মুসলিমদের জত্যো ঝীণার এই দাবী কংগ্রেস তথন মেনে নেয়নি, এখন দেখা যাছে কংগ্রেসেরই একভাগ সেই লাইনে চিন্তা করছেন।

ভারতের কংগ্রেদের মতবাদ জয়ী হবে বলেই এর নাম হিন্দুছান না হয়ে হয়েছে ভারত। এ রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র না হয়ে হয়েছে সেকুলার সেটে। অপরপক্ষে পাকিস্তানে লীগের মতবাদ জয়ী হবে বলেই তার নাম পাকিস্তান, সে ইসলামিক সেটে। কংগ্রেস ও লীগ যে যার মতবাদে অটল থাকলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবন তুর্বহ হবে এটা সত্য, কিন্ধু তার জন্যে মহাত্মা নোয়াখালী ফিরে গিয়ে যা হয় করবেন। তাঁর দিল্লীর মিশন সফল হলে তাঁর নোয়াখালীর মিশনও সাফলোর অভিম্থে যাবে। কিন্ধু দিল্লীর মিশন যদি বার্থ হয় তবে তো নোয়াখালীর হাল ছেডে দিতেই হয়।

মহাত্মার অপ্রতিশোধ নীতির কদর্থ করা হলো মুসলিমপ্রীতি। ওদের অমন করে তোষণ করা চুর্বলতা। তার চেয়ে ওদের উপর শোধ নাও। হিংসার বদলে হিংসা। পাকিস্তান একমাত্র হিংসার ভাষাই বোঝে। কিছু ওরা যে ভারতীয় নাগরিক, যেমন কংগ্রেসী মুসলমান । কে শোনে কার যুক্তি। সব্ মুসলমানই পাকিস্তানী, সব মুসলমানই পঞ্চবাহিনী।

ভারতের অন্যায় দিয়ে পাকিস্তানের অন্যায়ের প্রতিকার হবে, মহাস্থা এটা মেনে
নিতে পারেন না। তাঁর জীবনের সমস্ত শিক্ষাই লোকে ভূলতে বসেছে, এমন কি তাঁর
প্রিম্ন সহকর্মীদের কেউ কেউ। রাষ্ট্র হাতে পেয়ে তাঁরা রক্ষক হবেন না, ভক্ষক হবেন।
প্রাইভেট ভায়োলেন্সকে প্রশ্রম দেবেন। ভারতীয় জাতীয়ভাবাদকেও বিসর্জন দিয়ে
তার আসনে বসাবেন হিন্দু, সাম্প্রাদায়িকভাবাদকে। গান্ধীজী তা হলে কিসের জন্মে
বাঁচলেন ? কিসের জন্মে বাঁচবেন ? অনশন-মৃত্যুই শ্রেষ।

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ বদলী হয়ে গিয়ে শুনি অনশন তক্ষ হয়েছে। কিন্তু দিন ছুই যেতে না যেতেই প্রার্থনাসভায় বোমা। প্রহলাদের মতো তাঁর পরীক্ষা চলেছে। অনশনে মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো বোমার মূথে পড়লেন। বোমায় মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো বোমার মূথে পড়লেন। বোমায় মরণের হাত থেকে বাঁচলেন তো—আমি নিশ্চিত ছিলুম যে প্রহলাদের মতো গান্ধীন্ধীও বাঁচবেন।

একদিন টেনিস খেলে ফিরছি, বাড়িতে চুকতে ধাবো, এমন সময় দেখি আমার জ্বস্তে অপেক্ষা করছেন স্থানীয় কংগ্রেস প্রধান। স্থান, "আপনি কি কিছু ভনেছেন? রেডিওতে নাকি বলেছে—"

"কী বলেছে ?" আমিও তাঁরই মতো অধীর।

"মহান্দাকে নাকি গুলি করেছে। মহান্দা নাকি—" তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন। "অসম্ভব।" আমি তাঁর তু'হাত চেপে ধরে বলি, "এ হডেই পারে না।" ভিতরে ঢুকতেই শুনি রেডিওতে জ্বাহরলালের বিলাপ। স্থালো নিবে গেছে। হা ভগবান।

দেখতে দেখতে সরকার থেকে রেডিওগ্রাম এসে হাজির। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
কিন্তু আততায়ীর নাম নেই। তার পরিচয় সে একজন ডাউনকাণ্ট্রি হিন্দু। ডাউনকাণ্ট্রি বলতে তো বাংলাদেশও বোঝায়। বাঙালী নয় তো? সারা রাত ছটফট করি।
জয়ন কাজ করতে পারে কে? কার এত হিংসা? মরাঠা বনাম প্রচ্ছয় মুঘল, বাহ্মণ
বনাম অব্রাহ্মণ গুরু, হিন্দু বনাম মেচ্ছদের বন্ধু, সনাতনী বনাম অস্ত্যজ্জদের স্থা, হিংসা
বনাম অহিংসার উদ্গাতা, এমনি করে ভাবতে ভাবতে যে নির্ণয়ে উপনীত হই তা পরের
দিনকার থবরের সক্ষে মিলে যায়।

এতদিন যেটা করা উচিত ছিল, করা হয়নি, এখন খোড়া চুরি যাবার পর
আন্তাবলের দরজায় তালা পড়ে। সাইফার মেসেজর পর সাইফার মেসেজ। অমৃক
প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হলো। অমৃক আইন অমুসারে অ্যাকশন নাও। তথন
আমি জেলশাসক। ধরপাকড় করে জেলে পাঠাই। কিন্তু রাজ্যিশুদ্ধকে জেলে পুরলেও
মহাত্যাকে তো ফিরে পাবার নয়।

পরে শুনি সে রাত্রে নাকি বহরমপুর শহরের অনেকগুলি বাড়িতে মিষ্টায় বিতরণ হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, মফংস্বলেও। থবরটা রটবার সঙ্গে সঙ্গেই। একের কাছে যা পরম শোকাবহ অপরের কাছে তাই পরম স্বথকর। হিন্দুর শত্রু নিপাত হয়েছে। হিন্দু এখন নিম্নুতক।

যীশুর ক্রু শিক্ষিকশন বিতীয়বার অভিনীত হলো। আমাদের জীবনে দেখতে হলে।
সে সকরুণ অথচ গৌরবময় দৃশ্য। আমার পক্ষে জালাময়। আমি নিম্ফল রোবে
জলেছি। আমার মতে এ ঘটনা অনিবার্য ছিল না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে।
ইচ্ছাটাই বিভক্ত।

তিরিশে জান্বয়ারির ঘটনার পরিপূরক হলো পরের দিনের ঘটনা। করাচী বন্দর থেকে জাহাজে উঠল শেষ বিটিশ দৈনিক। হু'শো বছর বাদে রাহমুক্ত হলো দেশ। মনে হলো প্রথম সভ্যাগ্রহীর অপসারণ ও শেষ বিদেশী দৈনিকের অপসরণ একই ম্প্রার এপিঠ ওপিঠ। গান্ধীজী জন্মেছিলেন যে কাজটা করতে সেটিও মুরোল, তাঁর আয়ুও স্থুরোল।

#### II 514 II

গান্ধীজী তথনো জীবিত। স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে একবার দার্জিলিং থেকে ফিরছি। শিলিগুডিতে আমার কামরায় সহযাত্রী হন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিসাব। ট্রেন ছাডার আগের মূহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্ল্যাটফর্মের এক নির্জন প্রান্তে দাঁডিয়ে গল্প করছিলেন অপর একজন সাহেবের সঙ্গে। যিনি তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁরা পাগলের মতো জড়াজডি করেন।

লাফ দিয়ে চলস্ত ট্রেনে উঠে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ জুডে দেন। বলেন, "আমাদের তু'জনের ব্যবহার দেখে আপনি হয়তো হকচকিয়ে গেছেন। ও হচ্ছে আমাব দাদা। ওর সঙ্গে বিশ বছর বাদে আজকেই প্রথম দেখা। শেষ দেখাও বলতে পাবি। আমি ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দাদা চা বাগানের মালিক। সে থেকে যাচ্ছে।"

এরপরে তিনি যা বলেন তা আমার মনে থোদাই হয়ে আছে।

"দাদার সঙ্গে তর্ক করেই সময় কেটে গেল। দাদা বুঝতে পারছে না কেন আমব।
এই সোনার দেশ ছেড়ে চলে যাছি। কে আমাদের থেতে বাধ্য করছে। আমি ওকে
বোঝাই, দাদা, মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদেব সে মাইদ
কি আর আছে। কেমন করে থাকি।"

কথাটা ঠিক। ইংরেজদের মাইট ছিল, আর সেই মাইটের ধাবক ছিলেন দেই মিলিটারি অফিসার। মাইট কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, সে দাপট আব নেই, তাই ওঁরা মানে মানে বিদায় নিচ্ছেন।

তেমনি গান্ধীঙ্গীর সভ্যাগ্রহীরা বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। মিলিটারি অফিসারেব কথাটাব ঠিক উল্টোটি। তার থীসিসেব জ্যান্টিথীসিস।

রাইট বাড়তে বাডতে বেথানে পৌছেছে সেথান থেকে হাত বাডালেই সিদ্ধি। কিঙ এমন সব ঘটনা ঘটে গেল বার ফলে বোল আন। সিদ্ধিলাভ আর হলোই না। তবু বোঝা গেল, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট।

গান্ধীজীর বাণী সেই মিলিটারি অফিসারের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জোর যার ন্যায় ভার নর। স্থায় যার জোর ভার।

গামের জোর বনাম স্থায়ের স্থোর এই ছই জোরের সংঘাত জিশ বছর ধরে চলে।

ওটি একটি এপিক সংগ্রাম। ও নিম্নে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু বেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে মোরিয়াস এওিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় ওটা একটা মোরিয়াস স্টাগলের ইনমোরিয়াস এওিং।

অথচ এমনই নিয়তির বিধান যে পানেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করল তিরিশে জাত্ময়ারি তাই তাঁকে দিল। শ্লোরিয়াস এতিং। গৌরবময় পরিসমাপি।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের এপিক চরিত্র তাকে একদিন এপিকের বিষয়বস্ত করবে। তাকে নিয়ে এপিক উপক্যাস, এপিক নাটক, এপিক কাব্য রচিত হবে। আর তার মহানায়ক হবেন গান্ধীজী। আধুনিক মহাভারতের আধুনিক যুধিষ্টির তথা ক্লফ।

গান্ধীজী বেঁচে থাকভেই আইডিয়াট। আমার মাথায় এসেছিল। তথন কিন্ধ পেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রই শেষ কথা নয়, তারপরে আছে যুধিষ্টিরের মহাপ্রস্থান ও শ্রীক্রকের শোচনীয় দেহাবসান। নতুন মহাভারতও সেই পুরাতন ট্র্যাজেডীর রূপান্তর। মন আমার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে এপিকের প্রয়োজনেই গান্ধীজীকে অপস্তত হতে হবে। ব্রিটিশ অপসরণ ও গান্ধী অপসারণ যেন একই ক্ত্রে গাঁথা। যেন মঞ্চ থেকে নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই নিক্রমণ একই কালে। যেন একঙ্গনের প্রস্থানের পর আরেকজনের উপস্থিতি অর্থহীন।

গান্ধী বিয়োগের পর একদিন বহরমপুরের বিশিষ্ট নাগরিক রমণীমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমণীবাবুর মুখে শুনি যে গান্ধীন্ধী একবার তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। বাডির একটি নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন, দীর্ঘজীবী হও। দীর্ঘজীবী হও।

তথন রমণীবাবু বলেন, মহাআজী, আপনিও দীর্ঘজীবী হোন। গান্ধীজী তা ওনে গভীর প্রতীতির সঙ্গে বলে ওঠেন—

"Believe me, Ramani Babu, I shall not live a day longer than necessary."

তাই হলো। যেই তাঁর প্রয়োজন ফুরোল অমনি তাঁর পরমায়ু ফুরোল। প্রয়োজনটা আমাদের দিক পেকে নয়, তাঁর দিক থেকে। আমরা তো তাঁকে কোনোদিনই নিপ্রয়োজন মনে করতুম না। এই চুর্ভাগা দেশের প্রয়োজনের তালিকাটি তো ছোট নয়। কিন্তু তাঁর দিক থেকে তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের দিক থেকেও। ব্রিটিশ সৈনিক না থাকলে প্রথম সত্যাগ্রহী লড়বেন কার সঙ্গে? ব্রিটিশ রাজের সঙ্গেই অর্ধনিয় ফকিরের হন্দ। একের অন্তর্ধনি অপরকে অনাবক্তক করে।

তিনি অস্তরে অস্তরে বৃঝতে পেরেছিলেন যে আর তাঁকে কেউ চার না। 'কেউ' মানে 'কেউ কেউ'। তিনি তাঁদের পথের কাঁটা।

মর্ত্যলোকে মান্নবের মূথে যে শেষ কথা শুনে যান সেকথা নাকি কতকটা এইরকম — তোমার অহিংসা দিয়ে কাজ হবে না। তোমার দিন গেছে।

হাঁ, এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন যা নিম্নে তাঁর আপনার লোকেদের সঙ্গে তাঁর ছন্দ। তাঁর মতে এমন কোনো সমস্তা নেই যার অহিংস স্মাধান নেই। খুঁজলেই মেলে। বন্ধ করে সন্ধান করো। মিলবেই মিলবে।

তাঁদের মতে অহিংসা কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সে উদ্দেশ্য যথন আর নেই সে উপায়ও তথন অকেজো। আর তাঁরা হলেন রাজনীতির লোক। সাধুসম্ভ নন যে সবকিছু ফেলে অহিংসাত্রত নেবেন ও তামাম সমস্থার অহিংস সমাধান হাততে বেড়াবেন। তাই যদি হয় তো সৈল্লসামস্ভ আছে কী করতে! কমতার হস্তান্তর কিসের জন্মে?

সত্যাগ্রহ যে কোথায় এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল সেটাও একটা বিশ্বয়। ত্রিণ বছর বা মঞ্চ ছুড়ে ছিল তা কি সত্য না মায়া ? গান্ধীজী নিজেই বলতে আরম্ভ করেন যে তিনি এতদিন একটা মায়া নিয়ে পথ চলেছিলেন। এখন সে মায়া তাঁর নেই। তিনি মোহমুক্ত।

একখাও বলেন যে, এতদিন তিনি যাকে অহিংসা বলে ভ্রম করেছিলেন সেট। হচ্ছে নিক্ষিয় প্রতিরোধ। তুর্বলের অস্ত্র। তুর্বল ষথন বলবান হয়ে ওঠে, অক্ত হাতিয়ার হাতে পায় তথন হিংসায় ফেটে পড়ে।

আমার মন গান্ধীজীর এই থেলোক্তিতে সায় দেয়নি। ত্রিশ বছর ধরে কত বডো একটা শক্তি কত বড়ো একটা দেশকে ইঞ্জিনের মতো চালিয়ে নিয়ে গেল, কতদূর চালিয়ে নিয়ে গেল। তার সমস্তটাই কি তুর্বলের নিক্রিয় প্রতিরোধ ?

গান্ধীজী অতি সাধারণ মাহুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই হতাশ হয়েছিলেন। কিছু হিসাব নিলে দেগা যাবে যে সমবেত-ভাবে যা তারা করেছে তা সত্যি অসাধারণ। সমবেত যদি থাকত তা হলে আরো অসাধারণ কীর্তি রাখত। কিছু শেবের দিকে তারা ছুই ভাগে তাগ হয়ে গেল আর পরশারকে মর্যান্তিক আঘাত করে পর হয়ে গেল। এটা যেন ক্লাইমাক্সের পর আ্যান্তিকাইমাক্স।

্ট্রাজেন্টী সন্দেহ নেই। কিন্তু অহিংসা তা বলে নিজ্ঞিয় প্রতিরোধের ছদ্মবেশ হয়ে বায় না। সভ্যাগ্রহ তা বলে মায়া হয়ে বায় না। মহাত্মার জীবনের কাজ অকারণ হয়ে বার না। বিচার করলে দেখা বাবে বে ভারতের লোকশক্তির উচ্চতা বেড়ে গেছে আর সেটা গান্ধীজীর নেতৃত্বের কল্যাণে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির নীচতায় সে উচ্চতার হানি হয়েছে তা ঠিক। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তা ঠিক। তা সত্ত্বেও আমর। এমন কিছু করেছি যা নিয়ে এপিক লেখা যায়। ত্রিশ বছর তো মিথা। নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীন্ধী একবার একস্থানে বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা একশো বছরের কাজ। তার কমে কি হবে ?

কিছ জাগতিক অবস্থা সহায়ক হয়েছিল। তাই তাঁর সেই উক্তির ত্রিশ বৃত্রিশ বছরের ভিতরেই হলো। জাগতিক অবস্থা বলতে বোঝায় হু'হুটো মহাযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধের মাঝখানে রুশ বিপ্লব, বিতীয় যুদ্ধোতোর ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয়। ত ছাড়। অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাফীতি। ক্যাপিটালিজমের সঞ্চট। ক্যিউনিজমের প্রসার।

স্টালিনগ্রাডের পরেই আমরা কেউ কেউ ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসি ও তার উপর মনের স্থগে লাইন টানি। জার্মানীর পর্বটা তো রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজ মার্কিনও তো লক্কাভাগ করবে। জার্মানীর পার্টি শন অবধারিত। পরে যথন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশুস্তাবী হবে তথন ইংরেজ মার্কিন কিছুটা এগিয়ে থাকবে। তাই যদি হয় তবে ওরা রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে, না সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও লড়বে? একসঙ্গে ক'টা ক্রন্ট থোলা যায়? ভারতীয় ক্রন্ট গুটিয়ে আনাই হবে ওদের নীতি। যদি ভারতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে পাবার প্রয়োজন থাকে তবে তো স্বাধীন করে দিতে হবেই। অবশ্র স্বাধীন হবার পর ভারত মিত্র হবে কি না অগ্রিম অঙ্গীকার দিতে পারে না। মিত্রতার অঙ্গীকার স্বাধীনতার লক্ষ্প নয়। বিনাশর্ডে স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

শ্বাধীনতা আসছে, আর থ্ব বেশী দেরি নেই। তবে ঠিক কত দেরি তা তথনো ব্রুতে পারিনি। তথন এইকথাই ভেবেছি যে স্বাধীনতা হলে তো গান্ধীজীর সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, সংগ্রাম সারা হলে তো সেনাপতিত্বও সারা হবে, তারপরে কি তিনি বাঁচতে চাইবেন? বাঁচবেন? আমার তথন থেকেই আশক্ষা যে স্বাধীনতা যেই আসবে অমনি গান্ধীজীও চলে যাবেন। তাই মনে মনে বলেছি, হোক না স্বাধীনতার দেরি, তা বলে গান্ধীজীকে তো হারাতে পারিনে। বিচার করে দেখিনি যে স্বাধীনতার চেয়ে গান্ধীজীর প্রাণকে আরো বেশী মূল্যবান ভেবেছি। ইংরেজ চলে গেলেই গান্ধীজীও চলে যাবেন এটা আমার কাছে একটা ইনটুইশন ছিল। সেইজন্তে রাভারাতি স্বাধীনতা কামনা করিনি।

জাগতিক অবস্থা সহায়ক হলো। দক্ষে সঙ্গে আভ্যস্তরিক অবস্থাও। আমি

জানতুম বে তৃ'ত্'বার ক্লাদেশে বিপ্লব ঘটে গেল মুদ্রাফীতির দকন। ভারতেও বে হারে মুদ্রাফীতি হয়েছে তার পরিণতি বৈপ্লবিক না হয়ে পারে না। যুদ্ধ যদি দীর্ঘতর হয় তবে যুদ্ধের মাঝখানেই বিপ্লব অর্থাৎ স্বাধীনতা ভূমিষ্ঠ হবে; গান্ধীজীরও ধারণা ছিল তাই। নানাকারণে যুদ্ধকাল সংক্ষেপিত হয়। তাই যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের রূপ নিয়ে স্বাধীনতা আসে না।

ছিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও অহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে। অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত। হিংসায় উন্মন্ত পৃথী প্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় শান্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলো হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। অহিংসা যেন চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়। কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবদ্ধ।

একেই বলে অদৃষ্টের বিজ্পনা। ভারতের স্বাধীনতা কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে, অহিংস মতবাদে দেশের লোকের বিশ্বাস কদম কদম পেছিয়ে পড়ছে। এটা এমন একটা পরিস্থিতি যাতে গান্ধীজী অবিচল, কিন্তু তার সহযাত্রীরা অবিচলিত নন। নেতাকে ত্যাগ করার কথা তারা ভাবতেই পারেন না, কিন্তু নীতিকে আঁকড়ে ধরা তাঁদের পক্ষেদিনকের দিন ছরুহ হয়। ব্রিটশ সরকার নয়, মুসলিম লীগই তুরুহ করে।

নোরাথালীর জল্মে আমার মনোবেদনা লক্ষ করে আমার মুসলিম বন্ধুরা বলেন, "ওর জল্মে দায়ী মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের হিংসা প্রতিহিংসা মাহবের মহয়ত্ত্ব বিগভে দিয়েছে। মাহবেগলো কেমন যেন হয়ে গেছে।"

ভারতের মাহ্নষ তো ছনিয়ার বার নয়। মহন্তত্ব বিগডে যায় ছনিয়া জুড়ে। সর্বত্ব ওই একই তন্ত্ব। মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের যা আছে তা আমরা গায়ের জোরে রাধব। আমাদের যা নেই তা আমরা গায়ের জোরে কেডে নেব। গায়ের জোরই ক্যায়ের জোর।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীতে অন্তত একজন মাহ্য ছিলেন বিনি উন্মন্ত কোলাহলের মাঝখানে শ্বির থেকে শাস্তশ্বরে বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। কাঁর মতবাদ থেকে তাঁকে টলাতে পারে এমন সাধ্য কার! তিনি শতবর্ষ পরমায়ু চেয়েছিলেন বাতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন। আর সকলের পালা যখন শেষ হবে তথন তাঁর পালা আসবে। হিংসার দৌড় যতমূরই হোক না কেন, অহিংসার দৌড় তার চেয়েও বেশী। সেই জ্বতো চাই দীর্ঘতর জীবন। হিংসা-বাদীরা হয়তো সাময়িকভাবে জিতবে। কিন্তু আথেরে জিতবে প্রেম মৈত্রী অহিংসা।

আমরাও মহাত্মার শতায়ু কামনা করে অহিংসার আরো মহৎ পরীক্ষার জয়ে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল্ম। পরীক্ষা ষদিও একজনকে কেন্দ্র করে তবু তার পরিধি সারা দেশ ও সারা বিশ্ব। মাহুষের আত্মা কি সাড়া না দিয়ে পারে ? আসবে, সেদিন আসবে। আমাদেরও চাই দীর্ঘতর জীবন। তার মানে অসীম ধৈর্য।

শেষ পর্যস্ত কী দেখা গেল? দেখা গেল অহিংসা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ব্রিটিশ অপসরণ স্বরাধিত হয়। অকালে ভূমিষ্ঠ হয় রক্তাক্ত যমস্ত শিশু। ক্রন্দনম্থর। রক্ত আর অশ্রু মৃছে দেওয়াই হয় মহাত্মার মহত্তর রুত্য। কুত্যের মধ্যপথে নিধন।

হৃদয়টা হায় হায় করে ওঠে। সান্ধনা মানে না। বলে, এরকম তো কথা ছিল না। আমরা তো কেউ কথনো এরকমটা ভাবিনি। কেন তবে এরকম হলো ?

না ভেবেছি তা নয়। ভেবেছি বইকি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যীওকে ইংদীরা সহু করতে পারল না, ক্রুশে বিঁধে মারল। গান্ধী বেঁচে আছেন কী করে? তা হলে কি তিনি যীওর মতো মহান নন ?

আমার অনেক আগে মিদেস বেসান্ট ভেবে রেখেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর গান্ধী যথন তাঁর সঙ্গে দাক্ষাৎ করতে যান তথন প্রথম দর্শনেই মিদেস বেসান্ট বলেন, যীশুর মতো চোথ। এঁর পরিণামও কি যীশুর মতোই হবে ?

স্বাধীনতা আর অহিংসা তুই হাতে তুটি বর নিয়ে আসেন গান্ধীজী। আমরা স্বাধীনতাকেই চেয়েছি, অহিংসাকে চাইনি। স্বাধীনতার থাতিরে ষেটুকু গিলতে পেরেছি গিলেছি। গিলে হজম করতে পারিনি। স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁর যতটা মূল্য ততটা দিয়েছি, তার বেশী যদি দিয়ে থাকি তবে মহাস্মা বলে ভক্তি। কিন্তু তাঁর মতবাদ আমাদের আন্তরিক আহুগত্য পায়নি। সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল অন্তহীন অপেক্ষা।

তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে অহিংসার পরীক্ষায় দেশের লোক বার বার সাড়া দিয়েছে ও তেমন সাড়া হিংসার পরীক্ষায় দেয়নি। আমাদের ভবিশুতের বাদশাহী সড়ক গান্ধীজীরই হাতে গড়া। সে সড়ক কোনোদিনই সক গলি হবে না। জনগণকে নিম্নে যদি কোনোদিন জয়্মবাত্রায় বেতে হয় তো সে-ছাড়া আর কোনো সড়কে কুলোবে না। যাদের দরকার তাদের জন্ম থাকবে হিংসার রেল লাইন। তাতে আর ক'জনের যোগদান সম্ভব হবে! গতিবেগ হয়তো ধরগোসের মতো হ্বে, কিন্তু কচ্ছপেরই তো জিৎ হলো উপক্ষায়। বীশুঝীই বলে গেছেন, "The meek shall inherit the earth."

জনগণের ধরণীর উপর উত্তরাধিকার। বদি তাঁর। নম্র হর, স্বথচ নত না হর। গান্ধীজী তাঁর বিভিন্ন পরীকায় শিথিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে।

# ॥ औह ॥

গান্ধীনেতৃত্বের অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকাই। মনে পড়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার সেই তুটি বিখ্যাত পঙ় ক্তি।

"Bliss was it in that dawn to be alive,

But to be young was very heaven !"

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী বিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহবোগ আন্দোলন। প্রায় অর্ধ শতক পরেও তার উন্মাদনা আমি এখনো অঞ্ভব কবি। তেমন দিন জাতির জীবনে একবার মাত্র আসে, চিরদিন প্রভাব রেখে যায়।

ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্যস্ত ব্যর্থ হয়। অথচ তার মতো সার্থক আব কোন ঘটনা ? এ না বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্বপ্ল জেগে আছে।

তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্বপ্ন।

গান্ধীজী হঠাৎ কোন্থান থেকে এসে একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেন। তার ক্রেইংরেজ রাজের চৈতন্ত হতো না। এবার তাঁরা জাননেন যে সব হাতিয়াব বাজেয়াপ্র করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়াব না থাকা। তাব থেকে কোনো মাম্বর্যকে বঞ্চিত করা যায় না।

ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদেব ভাক দিয়ে নিয়ে আসেন এক অসাধারণ তেজস্বী নেতা। তাঁর হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তার নাম নিরস্ত্রতা। সেই অসামান্ত অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেন ।

আবেদন নিবেদন করে ষেটুকু পাবার সেটুকু পাওয়া গেছে, তার বেশী পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ সে পথে আসবে না। শুতরাং দেশবাসী তথন অল্ কোনো পথের সন্ধান করছিল। সে পথ কি তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের বা বিপ্লবের পণ? মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের পথ সেইরূপ হলেও লক্ষ লক্ষ পথিকের জ্বন্তে সে পথ নয়।

এদেশের সাধারণ লোকের হাতে রাইফেল বা রিভলবার ধরিয়ে দিলেও তারা সাহস করে ধরবে না। সেই সাহসই তাদের নেই। ধরবে যারা তারা বন্ধসংখ্যক শিক্ষিত তক্রশ ভদ্রখরের সস্তান। তাদের জীবনদর্শন রোমান্টিক। সেই অসমসাহসিকদের উপর ভিছেড়ে দিলে তারাই দেশকে স্বাধীন করে দেবে এ বিশ্বাস থুব বেনী লোকের ছিল না।
শ্বার থাকলেও তারা চাচার মতো আপনা বাঁচিয়ে নিরাপদ দ্রত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অংশ নিচ্ছিল না। ইতিহাসের মঞে তাদের টেনে আনা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তবে সে চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন বলে আরো একটা পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে পথে বেশ কিছুদ্র অগ্রসর হওয়া গেছল। কিন্তু যে জিনিসটিকে বর্জন করবে সে জিনিসটি যদি অত্যাবশুক হয়ে থাকে তবে সেটির অভাব পূরণ করবে কি দিয়ে? দেশে কি সেটি তৈরি হয়? তৈরি না হলে তৈরি করে নিতে কি তোমরা তৈরি?

বর্জন যে ফল হলো না তার কারণ তার সঙ্গে গঠনের আয়োজন ছিল না। যারা গড়বে না, শুধু ভাঙবে, তাদের সঙ্গে জনগণ বেশীদ্র যায় না। তাই বর্জন আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী এটা লক্ষ্ণ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমেই মনোযোগ দেন গঠনের উপর। দেশ যাতে স্বাবলমী হতে পারে। প্রথম থেকেই গঠনের উপর ঝোঁক তাঁকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় থাদির অভিমূপে, চঁরকার অভিমূথে। একমাত্র সেই ভাবেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন মাহ্য স্বাবলম্বন। হতে পারে। নয়তো যা হবে তা কয়েকটা শহরের কয়েকজন মিল মালিকের স্বাবলম্বন।

ষাধীনতার সঙ্গে স্থাবলম্বনের সম্পর্ক সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ওটা এমন কিছু নতুন কথা নয়। অদেশী আন্দোলনের তত্ত্বও ছিল দেশকে সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। কিছু ঝোঁকটা পড়েছিল বর্জনের উপরে। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষ্ম হয়েছিলেন। তথন থেকে তাঁর মনে যে বিরপভাব সঞ্চিত হয়েছিল তা অমূলক ছিল না। তিনি ক্ষম শুনলেন যে গান্ধীজীও বর্জন প্রচার করছেন তথন তিনি ধরে নিলেন যে গান্ধীজীও গঠন না করে বর্জনের পক্ষপাতী। বর্জন কথাটাই রবীন্দ্রনাথের কানে জাতিবৈরস্কৃচক অরথা একটা উৎপাত। কারণ তাঁর স্বদেশীযুগের অভিজ্ঞতা সেইরূপ ছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে গান্ধীজী দেশকে দিয়ে বিপূল আকারে গঠনকর্ম করিরে নিতে চেয়েছিলেন ও বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল গঠনকর্মের দেশব্যাপী উন্ডোগ। রবীক্রনাথের মনের ইচ্ছা বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করে গঠন কথাটিকে একমাত্র উচ্চার্য শব্দ করা। গান্ধীজীর মনের ইচ্ছা যে তার থেকে ভিন্ন তা নয়। কিন্তু বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করলে বিদেশী প্রভূশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না। আর সংগ্রাম না হলে বাধীনতা হয় না। তবে গান্ধীজীও স্বীকার করতেন বে নিছক । গঠনমূলক কর্মের ছারাও দেশ বাধীন হতে পারে। রবীক্রনাথের বাণীও কি তাই নয় ?

তারপর অসহবোগ কথাটিও রবীন্দ্রনাথের অসহা। তার পেছনে রয়েছে কেবল শাসকদের বা শোষকদের সঙ্গে নয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পাশ্চাত্য তথা আধুনিক প্রবাহের সঙ্গে একপ্রকার অসহযোগী মনোভাব। সেটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। না করাই উচিত। বিদেশী কাপড বর্জন করলে দেশে একদিন অদেশী কাপড বোনা হবে, তা সে যতই মোটা হোক, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপাবলী নিবিয়ে দিলে যা হবে তা অমাবস্থার অন্ধকার। মধ্যযুগ নেমে আসবে। শাসক ইংরেজ, শোষক ইংবেজর সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাও করো। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ থাকবে না এটা সংস্কৃতির দিক থেকে অক্সহানি।

আমাদের সংস্কৃতি তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিষ ও আধুনিক পাশ্চাতা। এর থেকে কোনো একটিকে বাদ দেওয়া বায় না। সরকারী বিছ্যালয় থেকে বিছার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ। কিছু যেথানে নিয়ে যাচ্ছ সেথানেও তাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করাও। সাধারণত এইসব জাতীয় বিছ্যালয় ছিল সরকারী বিদ্যালয়েরই পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মতো নয়। নতুনের মধ্যে ছিল ইংরেজীর বদলে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মাধ্যম। পাঠ্যতালিকায় হয়তো ছিল এমন কোনো বই যা সরকারী বিদ্যালয়ের পড়ানো হয় না, কারণ রাজস্রোহ্ন তারী। বর্জন একেত্রে গঠনের মৌলকতাবিহীন। তাই জাতীয় শিক্ষা অবশেষে চরকা খাদিকেই অবলম্বন করে গ্রামমুখীন হয়। সংস্কৃতির প্রবাহ সে থাতে বয় না।

আদালত বর্জনের উদ্দেশ্য ছিল গাঁরে গাঁরে পঞ্চায়েৎ গঠন। সেথানেই দেশের লোক অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজবে ও পাবে। আদালতে যারা সত্যকথা বলে না পঞ্চায়েতে বলতে বাধ্য হবে। প্রামের লোক তাদের সহজাত প্রতিভার ঘারা বুবতে পারবেন কোন্টা সত্য কোন্টা মিথ্যা। কারাগারে না পাঠিয়েও দণ্ড দেওয়া যায় আর তাতেই সাম্বরের মহম্মত্ব থাকে। বাজঘারে যে দণ্ডদান হয় তা মহম্মত্ববিরোধী। আর ইংরেজের আদালতে তো তুর্নীতির বেসাতি। সেথানে ন্যায় বলতে কতটুকু মেলে ? একরাশ উকিল থোকোর ও টাউট পোষাই কি সভ্যতা ? আর হাকিমদের চুলচেরা বিচার ঘতই মুল্যবান হোক ভারতের সাধারণ লোকের কাছে তার কতটুকু মূল্য ?

বহু ইংরেজ অফিসারও ভারতবর্বে ব্রিটিশ আদর্শের আইন আদালত প্রবর্তনের মহিমা বুঝতেন না। ভারতের লোকের জন্মে চাই কাজীর বিচার বা রাফ জাসটিদ। তাঁদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হাইকোর্ট লোয়ার কোর্ট ইত্যাদি কিছুই গড়ে উঠত না। আমরাও বে তার বদলে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতুম তাও নয়। আমাদের সম্বল হতো ঘরাঠ।ও মুখল বিচার পর্বতি। ব্রিটিশ রাজন্ব আমাদের রাষ্ট্রে একটি আধুনিক ক্ষম্ব ∡ষাজ্বনা করে। তার নাম জুডিসিয়ারি। তাকে তেওে ফেললেই বে তার বদলে নির্জরবোগ্য আর এক জুডিসিয়ারি লাভ হবে তা নয়। বেটা হবে সেটা হয়তো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটাম্টি স্থবিচার। কিন্তু দেখা গেল শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউ সেটা চায় না। তারা চায় পৃক্ষ বিচার।

ব্যয়বছল ছ্নীতিকলুষিত হলেও ব্রিটিশ আদর্শের জুডিসিয়ারি দেশের লোকের বছ
শতান্দীর অভাব পূর্ণ করেছিল। সেইজন্তে তারই উপর তাদের আহা বেশী।
এসব বিষয়ে লোকে অদেশী বিদেশীর বিতর্ক বোঝে না। বিদেশী পদ্ধতি যদি অদেশী
পৃদ্ধতির চেয়ে উয়ভ হয়ে থাকে তবে উয়ভতর বলে বিদেশীকেই বরণ করে। বিদেশী
কাপড় সম্বন্ধে যাদের আপত্তি বিদেশী বিচার সম্বন্ধে তাদের আপত্তি থাকলে অসহযোগ
নিশ্চয়ই জোর পেত। কিন্তু দেখা গেল আদালত বর্জন করে সরকারের চেয়ে সাধারণেরই
অস্থবিধে হলো বেশী। পঞ্চায়েৎ দিয়ে বিচারের অভাব মিটল না।

ইংরেজ রাজত্বে যেমন আমাদের রাষ্ট্রে আধুনিক আদর্শের জুডিসিয়ারি সংযোজিত হয় তেমনি হয় লেজিস্লেচার। এ জিনিস এর আগে এদেশে ছিল না। ব্রিটেন থেকেই আদে। এটা প্রবর্তন করতে ইংরেজদের যে বিশেষ ত্বরা ছিল তা নয়। তারা দীর্ঘস্থানিতার চরম করেছে। কারণ তাদের দেশের ইজিহাসে পার্লামেন্ট ক্রমে ক্রমে প্রবল
হয়, রাজা ক্রমে ক্রমে হীনবল হন। ভারতের মাটিতে পার্লামেন্ট প্রবর্তন কবলে
ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা ক্রমতাশীল হবেন, ইংবেজ
শাসককল সাক্ষীগোপাল হবেন। সাধে কি কেউ সাক্ষীগোপাল হয় ?

তা ছাডা ইংরেজদের ধারণা ছিল যে তাদের পার্লামেন্টারি সীর্ফেম তাদেরই বিশেষত্ব। ব্রিটেনের বাইরে প্রবর্তন করা নিম্মল। সে সীর্ফেম চলে একজোড়া চাকার উপর গড়াতে গড়াতে। একটি সরকার পক্ষ। অপরটি বিরোধী পক্ষ। ছই পক্ষের সীধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে যে সাধারণ নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট যার ভাগ্যে পড়বে সেই শাসনভার নেবে। অপর পক্ষ নেবে বিরোধিতার ভার। বিরোধিতার ভারও দায়িত্বপূর্ণ। কারণ বিরোধীরাও একদিন সরকার গঠন করার হকদার হবে। পার্লামেন্টারি কনভেনশন না মানলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অচল। তেমন কনভেনশন তে। আইন করে প্রবর্তন করা যায় না। ভারতীয়রা হাজার ঘোগ্য হোক সেম্ব কনভেনশন পাবে কোণায়। নিজেদের ভিতর থেকে বিবর্তন করা কি এত সহছ ও অতএব লেজিস্লোচার প্রবর্তন করা রুথা।

্রিক ওই ন্সিনিসটি দাবী করেই কংগ্রেসের স্ফনা। কংগ্রেসের কাম্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ভারতীয় সংস্করন। বিদেশী বলে ভাতে ভার অকচি ছিল না। খদেশী বলতে যা ছিল তা পার্লামেন্টের বিকল্প নয়। তা লেজিস্লেচারই নয়। বে দেশে বেটা নেই সেদেশে সেটা চাওয়া কি দেশীয়ভাবিকদ্ধ ? অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে, কোনো ভারতীয় জাতীয়ভাবাদী তেমন কথা ভাবেননি। তাঁরা ইংরেজের কাছে ইংরেজের যা শ্রেষ্ঠ তাই বরং চেয়েছেন। পার্লামেন্টারি শাসন।

ইংরেজদের মধ্যে বরাবরই একদল সহাত্বভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা ভারতের আশা আক।জ্বা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রত। গায়ের জাবে নয়, বন্ধুতাব ভোরে তারত ও ব্রিটেন পরম্পরেব সঙ্গে মিলিত থাকবে এই ছিল তাঁদেব আদর্শ। তাঁদেরই একজনের উত্তোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে হিউম ছিলেন কংগ্রেসের জ্বেনারেল সেকেটারি। জাতীয়তাবাদেব সঙ্গে হাত মেলানোর জল্মে আরও অনেক ইংবেজ হাত বাভিয়ে দিয়েছিলেন, হাত না ধবে হাত ছাভিয়ে নেওয়া দানাভাই, স্বরেজ্বনাথ, ফিরোজশা, গোখলে, মালবীয় প্রমুথ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাধ্যাতীত ছিল। গান্ধীজীও কি হাত ছাভিয়ে নিতেন ? নিতে হলো, না নিয়ে উপায় ছিল না।

সহযোগিতা সমানে সমানে হতে পারে, স্বাধীনে স্বাধীনে হতে পারে, কিছ ইংলও বে এতবড় একটা মহাযুদ্ধের পরেও ভারতকে সমান ও স্বাধীন বলে স্বীকার করতে রাজীনর । মহাযুদ্ধে ভাবত কি কম রক্ত, কম অঞ্চ, কম অর্থ, কম উপকরণ দান করেছিল ! ভার সৈনিকরা প্রাণ না দিলে তুর্কদের হটানো যেত না। জার্মানদের হাবানো আবো কঠিন হতো। অথচ কাজেব বেলায় কাজী যাবা কাজ ফুবোলেই পাজী তারা। তাদের উপব রাওলাট আইন চাপানো হলো। তাদের প্রতিবাদ গ্রাছ হলো না।

বাওলাট আইনেব বিদ্ধন্ধে সভ্যাগ্রন্থ করার সময়ও গান্ধীজী ব্রিটেনের সদিচ্ছায় বিশ্বাস কবতেন। সে বিশ্বাস একটু একটু কবে টলে। প্রথম ধান্ধা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। বুকে হাঁটাব হুকুম। আহ্বাস্কিক বিবিধ প্রতিশোধ। কারণ কয়েকজন ইংরেজ পুরুষকে থন করা হয়েছিল ও ইংরেজ নারীকে অপমান করা হয়েছিল। ইংরেজদের মনে আতক্ষ জয়েছিল বে সিপাহীবিজ্ঞোহ আবার বাধতে বাচ্ছে, তথন আর ইংরেজ পুরুষ বা নারী কেউ নিরাপদ নয়। কাজেই তাদের একজনের গায়ে হাত দিয়েছ কি সর্বনাশ করেছ। তারাও সর্বনাশ কয়েব।

ৰিতীয় ধান্তা মুসলমানদের মনে লাগে, তাই হিসাবে গান্ধীজীরও মনে। যুদ্ধের পরে ধে শান্তি বৈঠক বলে তাতে তুরন্ধের স্থলতানের ক্ষতা ধর্ব করা হয়, মালিক হিসাবে তিনি ছনিয়ার মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলির উপর কর্তুদ্ধের অধিকার খেকে বঞ্চিত্
হন। তারতীয় মুসলমান বন্ধুরা গান্ধীলীকে নিময়ণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চান।
তথন তিনি তাঁদের বলেন বে আবেদন নিবেদন করে বদি কোনো কল না হয় তবে

মৃদলমানদের কর্তব্য হবে অদহযোগ। অদহযোগ কথাটি আচমকা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর তিনি সেটি ভূলে যান। পরে আবার মনে পড়ে যথন আবেদন নিবেদন সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ট্রাজেডী নিয়ে দেশময় ঝড় উঠেছিল। প্রথম অসহযোগী আর কেউ নয়, নাইট উপাধিত্যাগী রবীজ্ঞনাথ।

আমরা যে সবাই মিলে এক নেশন তার প্রমাণ পাঞ্চাবীদের লাঞ্চনায় সকলেরই লাঞ্চনাবোধ আর মুসলমানদের মর্মবেদনায় সকলেরই সমবেদনা। তবে এ হুটির ভিতরে একটু তফাৎ ছিল। থেলাফৎ বহুদ্রের ব্যাপার। থেলাফৎ নিয়ে ব্যথা পাওয়া তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সেটা জবান্তব। তাই মুসলমান ভিন্ন আর কেউ সে ইস্থতে অসহঘোগ করতে এগিয়ে আসতেন না বড়ো। গান্ধীজীর কথাতেও না। তেমনি পাঞ্চাবের ইস্থতেও আসমুক্র হিমাচল এককণায় অসহযোগ করত না। এ ছাড়া আরো একটা ইস্থর দরকার ছিল। তার নাম স্বরাজ।

মন্টেশু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সরাসরি প্রত্যাথ্যান করবার মতো ছিল না। গান্ধীজীও গোড়ায় তার বিরুদ্ধত। করেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় হয় যে মহাযুদ্ধের তৃঃথত্দ শার ফলে দেশ যেমন আগুন হয়ে রয়েছে হিংসাপদ্বীরাই তার স্থযোগ নেবে ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশোধ ডেকে আনবে। অহিংসাপদ্বীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তবে কোনোদিনই স্থযোগ পাবে না। মৃসলমানরা যথন অসহযোগ করতে উদ্বাহ, পাঞ্জাবীরাও প্রস্তুত, তথন আর সবাইকে স্বরাজের নামে ডাক দিলে তারাও সাডা দেবে। কেননা স্বরাজের জত্যে অভ্তপূর্ব এক আকুলতা জেগেছিল। ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার, কে জানে ক'পুরুষ বাদে স্বরাজ, এটা তাবা মেনে নিতে নারাজ্ব যাদের রক্ত গরম। সন্ত্রাসবাদ যাদের বলা হতো তারা অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিশ্বময় জাল পেতেছিল। কোথায় কানাডা, কোথায় জার্মানী, কোথায় জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র তাদের কার্যকলাপ সম্প্রসারতি ছিল।

একহাতে নরমপদ্বীদের সরিয়ে আরেক হাতে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে মাঝখানে একে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। তাঁর পেছনে থেলাফতী মুসলমানদের জমায়েং। আর বাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি সেই অভদ্র ইতর জনগণ। শূদ্রকে এতদিন ক্ষুদ্র বলেই অভ্যুক্তপা ও অসমান করা হতো। এথন বোঝা গেল স্বরাজের জন্মে লড়তে হলে বিপুল ক্ষেথাকের বোগাদান অত্যাবশ্রক। স্বতরাং মৃচি মেধর চামার কামার এরাও বোজা।

যুদ্ধের প্রয়োজন সব দেশেই শৃত্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নারীর ও। গান্ধী পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের বেলাও তাই ঘটে। দেশ যেন কন্ধশাস হয়ে সংগ্রামের প্রতীক্ষার ছিল। ব্দসাধারণ কুশলতার দক্ষে গান্ধীব্দী দেই সংগ্রামের স্থ্রেশাত করেন। তার ব্দক্তে একটা: প্লাটকর্মের দরকার ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে কংগ্রেসই হন্ন সেই প্লাটকর্ম। সংগ্রামের ভীব্রভা তাকে ক্রমে ক্রমে একটা পার্টির চেহারা দেয়।

অসহবোগ আপাতত কার্যক্রম হলেও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই আকর্ষণে ও মহাত্মার সম্মোহনে।

### ।। इस ।।

অছিংসার সর্বশক্তিমন্তার উপর গান্ধীজীর আন্তরিক বিশাস ছিল পর্বতের মতে। জটল। কিন্ধ তাঁর অহসরণকারীদের সম্বন্ধ সেকথা বলা চলে না। তারা আশা। করেছিল হাতে হাতে ফল। ফল যথন ফলল না তথন তারা নিরাশ হলো।

গান্ধীকথিত একবছর তে। ফুরিয়ে গেল। কোথায় স্বরাজ! তথনো বাকী ছিল মাদ্ সিভিল ভিসওবিভিয়েল। যার বাংলা করা হয় গণসত্যাগ্রহ। সকলের আশা গণসত্যাগ্রহ যদি একবার আরম্ভ করে দেওয়া হয় তা হলে দাবানলের মতে। ছভিয়ে পড়বে ও দমকলের মারা দমনের অতীত হবে। সেই তো স্বরাজ। তাই সকলেই দৃষ্টি বারদোলির উপর। গুজরাতের সেই তহশিল হবে পথপ্রদর্শক।

এমন সময় ঘটে গেল চৌরিচৌরায় আক্ষিক এক ঘটনা। পুলিশের গুলিবর্ধণের প্রতিবাদে উন্মন্ত জনতা থানায় আগুন দিল। পুড়ে মরল বাইশজন কনস্টেবল। মহায়ার চোথে ভয়ঙ্কর এক অগুভ লক্ষ্ণ। এত বড়ো দেশে চৌরিচৌরার মতো ঘটনা যে আর কোথাও ঘটবে না সে নিশ্চিয়তা কে দেবে ? অহিংসা সত্যাগ্রহ হত্যাগ্রহ হতে কভক্ষন ? সরকার কি ছেডে কথা কইবে ? সরকারও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আগুন নেবাবে।

ব্রিটিশ সরকার যে দমকার হলে তার মথমলের দন্তানা খুলে লোহার হাত বার করতে পারে এবিষয়ে গান্ধীকে কিছু বলার আবশ্রক ছিল না। তাহলেও তাঁর বন্ধুরা তাকে সক্তর্ক করে দেন যে ইংরেজরাও তাদের সৈল্পসামস্ত নিমে প্রস্তৃত। গণসত্যাগ্রহ তারা ক্ষ্মন্থরে বিনাশ করবে।

এমনি এক বন্ধুর নাম মহম্মদালী ঝীণাভাই খোজানী। পরবর্তী বন্ধসে 'ভাই' ও 'খোজানী' বাদ দিয়ে মহম্মদ আলী ঝীণা। ইংরেজীতে জিলা। ইনি একদিন রাজিবেলা বারদোলিতে উপস্থিত। এঁর মতে গণসত্যাগ্রন্থ বিষ্কৃতেই করা উচিত নর, করলে শুরুতেই

গুলি চলবে। ইংরেজরা বেপরোমা হয়ে রয়েছে। তার চেয়ে গুলো বডলাট লর্ড রেজিং-এর সঙ্গে বৈষ্ঠক। কীণা ও মালবীয় সেই চেষ্টায় আছেম।

গান্ধীজীও জানতেন যে দিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজরা সর্বক্ষণ সম্ভ্রন্ত, অতএব সশস্ত্র। একগুণ হিংসার উত্তর ওরা দশগুণ হিংসায় দেবে। তারপরে হয়তো কিছু শাসনসংস্কার বা চাকরিবাকরি দিয়ে নিহত ও আহতদের বদেশবাসীকে রুতার্থ করে দেবে। স্বতরাং একগুণ হিংসা যাতে আদৌ না হয় সেইটেই শ্রেয়। তার মানে কি সব আন্দোলন ক্ষর ? না, তা কদাচ নয়। অহিংসা সেকথা বলে না। অহিংসা বলে, আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করো, তারপরে গণসত্যাগ্রহ করো। ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়নি চৌরিচৌরা ভার সক্ষেত্র। গুই লাল সিগনাল অগ্রাহ্থ করলে সিপাহীবিদ্রোহের মতো পরিণাম হবে।

একজন সভ্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু এক কোটি সভ্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে কি ? যেথানে জীবনমরণ সংগ্রাম চলেছে সেথানে এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন। নেতা যিনি তাঁকে এর সম্যক উত্তর দিতে হবে। বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। গণসভ্যাগ্রহের সময় বয়ে যাছে। এখন যদি না হয় তবে আর কখন হবে কেউ বলতে পারে না। সময় আর জোয়ার কারে। জন্মে সবুর করে না। অথচ যে সংগ্রাম অহিংস ভার অহিংস চরিত্র না থাকলে তার নেতৃত্ব করা কি গান্ধীজীর উপযুক্ত কাজ ?

গণসত্যাগ্রহের তথনকার দিনের পরিকল্পনা ছিল বারদোলির অঞ্সরণে এক এক করে ভারতের অগণ্য তহশিল সরকারী কর্মচারীদের শাসনমূক্ত হবে। সরকারী কর্মচারীরা সেখানে গেলে সহযোগিত। পাবেন না। তাঁদের বর্জন করা হবে। তথন হয় তাঁরা তহশিলবাসীদের পক্ষে যোগ দেবেন নয় তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। এমনি করে ভারতের তহশিলে তহশিলে স্বাধীনতা আসবে। সরকারকে বাধ্য হয়ে সদ্ধি করতে হবে।

তত্ত্বের দিক থেকে ভূল নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা হতো তা ওই বারদোলির মতো ত্টি একটি তহশিলে আত্মশাসন। তারাও কিছুদিন বাদে হাল ছেডে দিত। পরস্পর বিচ্ছিল্ল হয়ে কেউ বেশীদিন চালাতে পারে না। ডাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কি কেবল অপকারই করেন? আপদে বিপদে উপকার করেন না? তাঁরাও যদি অসহযোগ করেন, যদি তহশিলে না যান, তবে তহশিলবাসীরাই কি তাঁদের কাছে গিল্লে সাহায্যপ্রার্থী হবেন না? বাংলাদেশে আমি বহু অঞ্চল দেখেছি ঘেথানে সরকারী ক্রমচারীরা পারতপক্ষে পা দেন না। এতই তুর্গম ও বিচ্ছিল। সাধারণের স্বার্থে তাঁদের

জোর করে পাঠাতে হয়েছে। অঞ্চলবাদী যদি তাঁদের দহ্ম করতে না পারে তা হত তাঁদের উপর চাপ দেওয়া বুথা। তাঁরা যদি না যান অঞ্চলই অবহেলিত থাকবে।

থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিন যদি না মেলে তবে চমৎকার একটা আইডিয়াও মানে মারা যায়। ব্যর্থতাই ছিল তথনকার পরিকল্পনার কপালে। যদি গান্ধীজী চৌরিচৌরাঃ ইক্সিতে গণসত্যাগ্রহ স্থগিত না রাখতেন। ফলে তাঁকে হাস্তাম্পদ হতে হলো। অনেব গালমন্দ শুনতে হতো, যদি না সরকার তাঁর বিহুদ্ধে মামলা করে তাঁকে কারাক্ষর করতেন। ওটা শাপে বর। জেলে গিয়ে তিনি সব সমালোচনা এডালেন।

গণসত্যাগ্রহ যথন শিকেন্ন তোলা রইল তথন কর্মীদের একদল ধুয়ো ধরলেন যে বিকল্প হচ্ছে কার্ডিন্সল বর্জন তুলে নেওয়া। কাউন্সিলে গিয়েও তো সরকারের সঙ্গে একহাত লডতে পারা যায় , অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারা যায় । তা যায় । কিন্তু সরকার তা বলে দেশের কাঁধ থেকে নামে না । আইনসভার হারজিতের উপর সরকারের হারজিং নির্ভর করে না । তবে প্রাদেশিক সরকারের কয়েকটা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের পরামর্শ অন্থসারে পরিচালিত । সেইসব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিক্লকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাঁদের পতন প্রব । কাউন্সিলগামী স্বরাজীদের সাধ্যের সীমা সেই পর্যস্ত । সেভাবে কি স্বরাজ হতে পারে ? কংগ্রেস ওই প্রশ্নে দ্বিমত । পরে স্বরাজীদের কাউন্সিলে যাবার জন্মে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয় ।

এমনি করে অসহযোগ নীতিতে উজ্জান বইতে শুরু করে। বিছার্থীরা ফিরে ষায় স্কুল কলেজে। উকিলেরা আদালতের পসারে। কোথায় সেইসব জাতীয় বিছাপীঠ, কোথায়ই বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ! চরকা ও থাদি টিম টিম করে জলতে থাকে। গঠনকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির সলতে জালিয়ে রাথেন।

অহিংসার দৌড দেখে হিংসাপন্থীরা আবার হিংসাত্মক কাগুকারথানাম উৎসাহ ফিরে পান। কংগ্রেসেব এক অংশ তাঁদের নৈতিক সমর্থন জোগান। পেণ্ডুলাম ধীরে ধীরে অহিংসার থেকে হিংসার অভিমূথে দোলায়িত হয়। আর দে হিংসা বে কেবল রাজনৈতিক হিংসা হয়েই কাস্ত থাকে তা নমন। বছস্বলে সাম্প্রদায়িক হিংসার আকার ধারণ করে। দোব অবশ্র দেওয়া হয় তৃতীয়পক্ষের 'ভাগ করে। আর শাসন করো' নীতিকে। তৃ'পক্ষের মধ্যে বিরোধের হেতু তা বলে হাওয়া হয়ে ষাম্ন না।

ধেলাফতের স্তম্ভ ছিলেন তুরস্কের থালিফ। কামাল পাশা তাঁকে বিভাড়ন করে নিরাশ্রম করেন। তথন থেলাফতের ভারতীয় স্তম্ভধারীরা স্তম্ভীভূত হন। থেলাফতের ইম্পুতে যারা হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের হাতের জোড খুলে যায়। তারপরে হাতা- হাতি বাধতে কতক্ষণ! একদা বেদব হিন্দু ম্সলমান হয়েছিল বা হতে বাধ্য হয়েছিল আর্থসমাজ তাদের ফিরিয়ে নিতে হাত বাভায়। মোলা ও মৌলবীরা বিনা ছল্ফে ফিরতে দিতে পারে? ধর্মাস্তরীকরণ নিয়ে যে বিবাদের স্বত্রপাত তার পরিণতি ভয়াবহ দালায়।

নির্বাচনে দ্বিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকগুলি মিউনিসিপালিটির কর্ণধাব হয়েছিলেন।
তাঁরা ইচ্ছা করলে মুসলমানদের আরো কয়েকটা চাকরি দিতে পারতেন। কিন্ধু দিলে
হয়তো হিন্দু ভোট হারাতেন। ফল যা হলো তা সাম্প্রদায়িক গাত্রদাহ। মুসলমানরা
অনেকেই কংগ্রেসের উপর ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়। কংগ্রেস রাজা হলে মুসলমানের কী
এমন স্থবিধে! ও তো হিন্দুরাজ। পরের জন্তে লন্ডতে যাবে ও জান দেবে কোন্
আহাম্মক!

তা সত্ত্বেও বিস্তর ম্সলমান কংগ্রেসে রয়ে যান, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না, হিন্দুর দোষে ভারতকে দণ্ড দিয়ে নিজেরা থালাস হন না। দেশের জস্তে নৈতিক বাধাবাধকত। তাঁদেব সাম্প্রদায়িক স্বীধাষেরে উধেব রাখে।

্গান্ধীজী যথন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তথন দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে এমন হয়েচে যে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই। অসহযোগও মৃতপ্রায়। বেঁচে আছে কেবল চবকা ও গাদি। ওদের বাঁচিয়ে বাথাই হয় তাঁব পিতৃক্বত্য। সে কাজে তিনি তাঁর সকল শক্তি ঢেলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জায়ার আবাব একদিন আসবে। যেদিন আসবে সেদিনকার জল্মে আপনাকে প্রস্তুত বাথাই তাঁব কর্তব্য। সেদিন খারা তাঁর সক্ষে চলবেন তাঁদের প্রস্তুত থাক্তে হলে গঠনকর্ম নিয়েই জনসংযোগ রক্ষা করতে হবে। সেদিক থেকে বিচাব করলে কাউনসিল্যাত্রা হচ্চে লক্ষ্যন্তংশ। আর হিংস। তো রীতিমতো বিপথ।

কলেছে গিয়ে আমি নানা বিদেশী গ্রন্থ পাঠ কবি ও নানা ম্নির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হই। গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার স্থ্যোগ পাই। মানবের ইতিহাসে গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গোঁডামি দেগলে আমিও সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সমালোচনা বাইরের লোকের নয়, ঘরের লোকেব। আর সমালোচনাই কি শুধু করি, সমর্থনও কি করিনে? আমার সমর্থন আমার সাজে পোশাকে। টিকি আর টুপী ছাড়া আর সবই তো আমি নিয়েছি। টিকি যে আমি নিইনি এর কারণ আমি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের হারা প্রভাবিত ভারতীয় রেনেসাঁসের সন্তান। গান্ধীজীব সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার নিল নেই। টিকি দেগলেই আমাব হাত নিসপিস করে। কাচি আমার অস্ত্র। আমি তার বেলা হিংসাপন্থী। আর টুপী না পরাই আমাদের

প্রাকেশিক ঐতিহ্ন। আমরা টুপী পরিনে, মাথা থালি রাখি। পরলে আর বাঙালী থাকিনে, সাহেব বনে যাই।

একদিনে নয় দিনে দিনে আমার এ ধারণা দৃঢ় হয় যে আহিংসাই প্রকৃষ্ট উপায়, বেমন সভতাই প্রকৃষ্ট পলিসি। ভারতের যা অবস্থা তাতে আহিংসা ভিন্ন আর কোনো উপায় জনগণের কাছে থোলা নয়। বাঁদের কাছে থোলা তাঁদের দলে জনগণ নেই। বিপ্রবীদের দলেও না, কাউন্দিলগামীদের দলেও না। তাঁরা যদি জনগণকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আর্ক্রন করতে ও পরে সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমি সাধ্বাদ দিতে রাজী আছি। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে ভাবা মহাত্মার আবির্ভাবের পর আর আমার পক্ষেত্মতান নয়। গান্ধীন্ধী এসে জনগণকে এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন যে তারা কিছুদিনের মতো অসাড় থাকলেও আর কথনো অসাড হবে না। তথন জনগণের সক্ষে মোকাবিলা করবেন কোন্ বিপ্রবর্বাদী বা কোন্ কাউন্দিলগামী? করলে কী ভাবে করবেন? তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে না ভোটপত্র দিয়ে? হাতিয়ার দিলে গৃহযুদ্ধ। ভোটপত্র দিলে তিন বছর বা পাঁচ বছর অস্তর একবার ঘুম ভাঙা। বাকী সময়টা নিজা। কৃষ্ণকর্ণের মতো। আমার কাছে গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ তিনে এক, একে তিন। হিন্দুদের ত্রিমুর্তি, এল্লীহানদের ট্রিনিটি, বৌদ্ধনের ত্রিরত্ব যেমন।

তারপর আধুনিক যুগের অপরাপর মতবাদের মধ্যে তায়ের অন্তঃসার যথেষ্ট থাকলেও
প্রায় প্রত্যেকটির আড়ালে রয়েছে উদ্দেশ্তই আসল, উদ্দেশ্তসাধনের জল্যে যে-কোনো
উপায় অবলম্বনীয়, উদ্দেশ্ত মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ। এও জাষ্টিফায়েস
মীন্স। টলস্টয় অম্প্রাণিত গান্ধী মতবাদই বলতে গেলে একমাত্র মতবাদ যে বলে
উপায়ই আসল, উপায় অশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্তও মাটি হয়, উপায় গুদ্ধ হলে উদ্দেশ্তও
হয় তদহরপ। এর কঠম্বর অতি ক্ষীণ। এর হাতে না আছে ঢাল না আছে
তলোয়ার। তবু এ বলবে, উদ্দেশ্ত মহৎ হলে কী হবে, উপায় যদি নীচ হয় তবে
তেমন সিদ্ধি কাম্য নয়। স্তায়ের জগৎ অন্তায়ের রক্ত আর কদমি পিচ্ছিল পথ দিয়ে
আসতে পারে না।

Mars-এর পূজা করব না, Mammon-এরও না, একথা বলতে পারতেন একমাত্র গান্ধীজী। সেইজন্তে জাতীয়ভাবাদের মতো একটা সংকীর্ণ মতবাদও তাঁর নেতৃদের মহিমায় মহীয়ান হয়ে ওঠে। নেশনের পূজারীরা মানব সভোরও পূজারী হন। ভারতের জাতীয়ভাঝাদ মানবভাবোধে উব্দুদ্ধ হয়। আ হলেও তার তলার বিদ্বেবের বিষক্রিয়া ছিল। অহিংসার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন। অহিংসাকে তা ভিতরে ভিতরে লক্ষ্মন করে চলেছিল। বীরের প্রকাশ্র হিংসাও তার চেয়ে ভালো। প্রকাশ্র

হিংসার সাহস যাদের ছিল না গান্ধী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় মৃথ তেকে তারা অছিংসার গৌরব বৃদ্ধি করত না। করত কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি। সংগ্রামের দিন সেটারও দরকার ছিল। বস্তুত সর্বসাধারণের কাছে আন্দোলনের বা প্রতিষ্ঠানের হুয়ার খোলা রাখলে বাছবিচারের কড়াকডি থাকে না। যারা ঢোকে তারা যদি অহিংসার জল যোলা করে বা জাতীয়তার সঙ্গে বিজাতিবিশ্বেষ মেশায় তা হলে মহাত্মারও সাধ্য নেই যে ঠেকান। তার ধারণা চরকা কাটার বিধান দিলে কেবল সাধুসজ্জনরাই টিকে থাকবে, আর সবাই কেটে পড়বে। বিদেশীর আইন ভঙ্গ করতে যারা এগিয়ে এসেছে মহাত্মার আইন ভঙ্গ

উপায় নিয়ে গান্ধীজীর দক্ষে আমার মতভেদ ছিল না। আমিও মানত্ম ধে অহিংসা অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরেজ সরকার যাক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিও কি যাবে, যেহেতু তার বাহন পাশ্চাতা বা ইংবেজী ? সত্য আর অহিংসা আর মৈত্রী প্রভৃতি শাখত মূল্যগুলি আহ্বক, সে তো অতি উত্তম কথা, কিন্তু রেনেসাঁদের পর থেকে যেসব মূল্য চলিত হয়েছে—যুক্তি আর তথ্য আর সংস্কারমুক্তি আর বন্ধনহীনতা—দেশবের প্রস্থান ঘটবে না তো ? জনগণ অহিংস হোক, আমিও চাই। কিন্তু অজ্ঞ হলেই কি ভালো হবে ? বেনেসাঁসকে জনজীবনের থাতে বইষে দেওয়াই কি কাম্য নয় ?

একটিমাত্র কোকিল দিয়ে যেমন একটা বসস্ত হয় না তেমনি একজনমাত্র গান্ধী দিয়ে একটা ভাববিপ্লব। ধীরে ধীরে আমার প্রভায় হলো যে রেনেসাঁদ তাঁর উপর বিশেষ কোনো প্রভাবপাত করেনি, অষ্টাদশ শতকের ইউবোপীয় এনলাইটেনমেন্ট তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে সামান্তই করেছে, আধুনিক যুগ বলতে তিনি বোঝেন ইণ্ডাফ্লিয়ালিজম ও মিলিটারিজম। তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, জনগণও প্রতিরোধশক্তি লাভ করবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীও সম্ভবপর, কিন্তু আর একটা ফরাসীবিপ্লব কেমন করে সম্ভব ? তার প্রস্তুতি কোথায় ? কোথায় ভলতেয়ার ? কোথায় ফশো ? দিদেরো ও তাঁর বিশ্বকোষরচয়িতা বন্ধগণই বা কোথায় ?

আমরা কি তা হলে মধাযুগে কিরে যাব ? ইংরেজ বিদায় মানে কি ইংরেজপূর্ব যুগের প্রত্যাবর্তন ? মধাযুগ তো তবু হিন্দুমূললমান উভয়ের । মূদলমানকে বাদ দিয়ে, আরো অতীতে ফিরে যাবার চিস্তাও অনেকের মনে ছিল। তাঁদের বলা হতো হিন্দু রিভাইভালিন্ট। তেমনি একদল মূদল্ম রিভাইভালিন্টও ছিলেন। আমরা কি তা হলে রিভাইভালিন্টদের সংঘর্ষের দৃশ্য দেখব ? মামুষ যেমন দেশবিশেষের সন্তান তেমনি মুগবিশেষেরও সন্তান। আমরা কোন্ যুগের সন্তান ? যদি আধুনিক যুগের সন্তান

হয়ে থাকি তবে সে যুগের সঙ্গে আমাদের কি ভালোবাসার সম্পর্ক না বিশ্বেষের দম্পর্ক ?

মিলিটারিক্সম ও ইণ্ডান্ত্রীয়ালিক্সম যে আসাদের যুগকে ফোঁপরা করে তুলছে আমি তা ভালো করেই জানতুম। স্বাধীন ভারত বলতে যদি বোঝায় আর-একটা ইটালী বা জাপান তা হলে সে ভারত গান্ধীজীর তো কাম্য নয়ই। কাম্য নয় আমারও। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে এক্সত। কোনো একটা যুগেব সব কিছুই গ্রহণীয় নয়। তাই বদি হতো তবে গত শতাব্দীর দাসপ্রথাও গ্রহণীয়ের তালিকায় পডত। আমাদেব যুগ ওটাকে অভিক্রম করে এসেছে। তেমনি মিলিটারিক্সম তথা ইণ্ডান্ত্রীয়ালিজ্মকেও করেবে। এই ছিল আমার বিশাস। তাই স্বাধীন ভাবত বলতে আমি আব-একটা ইটালী বা জাপান বুখতে চাইতুম না।

কিন্তু ওটা তে। হলো নেতিবাদ। কী চাইনে তা বলা হলো। কী চাই তা তে।
বলা হলো না। গান্ধীজীর দিকে তাকাই। মন মেনে নিতে পারে না যে হাজার
হাজার বছর ধবে গ্রান্সে বাস করা মাত্ম্য চিরকাল গ্রামে বাস করলেই নতুন এক সমাজব্যবস্থার পত্তন হবে, নতুন এক সভ্যতার উদয হবে। উচ্চনীচ ভেদ তুলে দিলেই
জাতিভেদ আরো পাঁচ হাজাব বছব সহনীয় বা স্পৃহনীয় হবে। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করলেই
নরনারীর সম্পর্ক মধ্ময় হবে ও নরনারীব সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধনিক শ্রমিক, গাহক
মহাজন, জমিদার রায়ত সকলেরই স্বার্থ অক্ষার রেখেও শ্রেণীসাম্য সম্ভব। সনাতন শাস
শাসিত মন একতিলও বদলাবে না, একটুও বিদ্রোহ করবে না, অপ্রচ বিংশশতান্দীব
গতিশীল মন হবে। এই যদি তাঁর মত হয় তবে আমি তাঁব সঙ্গে একমত হতে পাবিনে।

#### ॥ जाउ ॥

গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ এই ত্রমীতে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনের যোগফলে তারতের কী তাবরূপ হবে তা আমাকে তাবিয়ে তুলত। যদি হয় বর্ণাশ্রমী তারত তাহলে তো তার সঙ্গে আমার মূলগত অমিল। কারণ আমি চাই গতিশীল জীবন, স্থিতিশীল জীবন নয়। আর আমি চাই নতুন শৃষ্থলা, পুরাতন শৃষ্থল নয়।

গাছীজীর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, প্রতি সপ্তাহে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পডি। ইতি-পূর্বেই পড়া হয়েছিল 'হিন্দ্ স্বরাজ'। এরপরে পড়া গেল 'সত্যের পরীক্ষা' বা আত্মজীবনী। গ এ জগতে বারা ইতিহাস স্বষ্ট করেন ইনি হলেন তেমনি একজন পুরুষ। এঁকে বীশু বুদ্ধের মতো মহাগুরুও বলতে পারা যায়। আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সন্তা এঁর বাণী সভৃষ্ণ আগ্রহে পান করে। ইনি বে বাতাসে নিঃশাস নিচ্ছেন আমিও বে সেই বাতাসে নিঃশাস নিচ্ছি এ কি আমার পরম সৌভাগ্য নয়! ভাবীকালের মান্থব আমাকে এই জন্মে ঈর্ব। করবে। আমার সাধ ছিল বাতে একদিন বলতে পারি—"হা, গান্ধীজীকে আমি দেখেছি।"

স্থােগ জুটে ষায় তাঁর জেল থেকে বেরােবার বছর দেভেক বাদে পাট্নায়। যে বার স্বরাজীদের হাতে কংগ্রেসকে সঁপে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিথিল ভারত কাট্নী সজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ধার করা এক ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আমিও ঢুকে প্রি নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। মহাত্মার কাছ থেকে অদ্রেই আমার আসন। ফোটো তুলিনি, তবে সমস্কৃষ্ণ তাঁর উপর দৃষ্টি রেথেছি স্থম্থীর মতা। মাছ্রটার সীক্রেট কী প কিসের জােরে উনি নতুন এক সৌরমণ্ডলীর স্থাঁ প কেন ওইসব সর্ব-জনমান্ত জাাতিক তাঁর চারদিকে ঘুরছেন প হাঁ, সেই সভায় ভারতের ত্রাবৎ বড়ো বড়ো নেতাকেও প্রত্যক্ষ করি। নেত্রীকেও।

কেমন করে ব্রব কী তাঁর সীক্রেট? ডেক্ক সামনে রেখে মেজের উপর পা মুড়ে বসেছিলেন ও একমনে শুনছিলেন নেতাদের বক্তব্য। অগও ধৈর্য। মাঝে মাঝে ছটি একটি উক্তি করছিলেন একান্ত বিনয়ে ও নিমন্বরে। তথন ঠিক মালুম হয়নি যে স্বরাজীদের কাছে তিনি হেরে গেছেন, ওটা তাঁর পরাজয়সভা। এই মর্মে সদ্ধি হয়েছে যে ওঁরা তাঁর থদর নীতি মেনে নেবেন আর তিনি ওঁদের পার্লামেন্টারি প্রোগাম মেনে নেবেন। ব্দ্ধের মতো অবিচলিত বিগ্রহ। কিন্তু বৃদ্ধের মতো প্রশান্ত নন। ভিতরে ভিতরে অশান্ত। কি যেন করতে এসেছিলেন, করতে পারেন নি, করতে পারছেন না। তবু স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বীয় মতবাদে অটল। বঞ্জ দিয়ে গড়া।

কিন্তু ততদিনে আমি তাঁর মতবাদের থেকে অনেক দ্রে সরে গেছি। যদিও সংযোগ রেথেছি। কে পালামেন্টে যাবে, কে চরকা নিম্নে থাকবে এসব আমার গণনা নম। ইতিমধ্যে মার্কসবাদীরা সক্রিয় হয়েছেন, আমার সতীর্থরা এম এন রায়ের 'ভাানগার্ড' পড়ছেন। কেউ কেউ আবার মুসোলিনির ভক্ত ও ফাসিস্ট মতবাদের অন্থরক্ত। মুসলমান বন্ধুদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। খেলাফতের ইস্থতেই তাঁরা সংগ্রামে নেমেছিলেন, নইলে শুধুমাত্র স্বরাজের জল্মে তাঁরা ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাতেন না। তাঁরা বরং কমিউনিস্ট বনবেন, তবু ন্যাশনালিস্ট হতে তাঁদের অন্তরের বাধা। তাঁরা যে একটি আন্তর্জাতিক ল্রাভূসক্তা। তাঁদের থালিফ না থাকলেও তীর্থ আছে, মক্কার সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর টান। আমাদের চোথে তুর্করা আরবরা ইরানীরা এলিয়েন। কিন্তু তাঁদের চোথে এলিয়েন নন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে একদা ক্যাথলিকরা তাঁদের আন্তর্জাতিক ধর্মগুরু পোপ ও আন্তর্জাতিক তীর্থকৈই অপ্রাধিকার দিয়ে ত্রোটেন্টান্টদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছন্দ রাথতে অক্ষম হয়েছিলেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেশের চার্চ থেকে তো বটেই, রাষ্ট্র থেকেও ক্যাথলিকদের নিকাশন করা হয়। এথানে ওথানে এক আধ্দন ক্যাথলিক রাজকর্মচারী থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু রাজা থেকে আরম্ভ করে রাজন্মের উচ্চতর হুরে তাঁরা অনধিকারী বলে গণ্য হন। তাঁদের স্থদিন ফিরে আসতে প্রায় তিন শতাকী লাগে।

স্থতরাং কারা এলিয়েন, কারা নয়, এটা একট। গুরুতর সমস্যা। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক থে কেবল ধর্মভেদের দর্মন কন্টকিত তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আহ্বগড্যের দর্মন বিধাজভিত। থেলাফতের মতে। একটা বাইরের ইন্থ নিয়ে বারা দেশস্থদ্ধ লোককে সংগ্রামে নামাতে চায় স্বরাজের মতো সর্বভারতীয় ইন্থ সম্বন্ধে তাদের ক'জনের স্তির্কার মাথাব্যথা ? নাব বেলা কেবল দরাদরি। হিন্দুরা কী দেবে ? কত দেবে ? ইংরেজরা ঘদি তার চেয়ে বেশী দেয় তাহলে কী হবে ? গাদ্ধীজী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নৈব নৈব চ। হাত মেলাতে হবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে। অর্থাৎ খাদের আহ্বগত্যে দোটানা নেই। তাদের হিন্দু হতে কেউ বলছে না, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু তাঁরা আর সকলের মতো ভারতীয়, স্থতরাং ভারতের জাতীয় ঐকেয়র শরিক।

ন্যাশনালিজম নিয়ে বেমন দেটানা তেমনি ডেমোক্রাসী নিয়েও দোভাগা। চাকরিবাকরির বেলা তো বটেই, নির্বাচনকেন্দ্রের বেলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বেলাও তুটি পরস্পববিচ্ছিন্ন ভাগ। মুসলমান দায়ী শুধু মুসলমানের কাছেই। বাদ বাকী দায়ী শুধু বাদবাকীর কাছেই। না ভেবেচিন্তে গান্ধীও এককালে এতে সায় দিয়েছিলেন। মনটা তো পার্লামেন্টারি নয়, ব্ঝবেন কি করে, কী পরিণাম এর। অসহযোগ স্থগিত রাথার পর স্বরাজীদের উপরোধে পার্লামেন্টারি ঢেঁকি গেলাব পব গলায় বাধল যথন তথন বুঝনেন।

গান্ধীজী কোনোরপ চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। চুক্তি তো সংগ্রামের জন্তে নয়, পার্লামেন্টারি কর্মপন্থার জন্তে। তেমনতর কর্মপন্থার জন্তে ভারত ইতিহাসে গান্ধীজীর আবিষ্ঠাব ঘটেনি। তাঁর তাতে বিশ্বাসও নেই। সেইজন্তে লখনউ চুক্তির অন্তর্মক চুক্তি বিতীয়বার সম্ভব হলো না। ঝীণাও সে আশা ছেডে দিলেন। এরপরে আনে ঝীণার চৌন্দ দফা দাবী। কংগ্রেস ওসব শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পলিসিই সকল হয়। বেশব মুসলমান একদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর পেছনে ভিড

করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাঁদের দাড়িটি দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁরা স্বরাজের ইস্থতে লভতে চাননি। চেয়েছিলেন খেলাফতের ইস্থতেই লভতে। তুই ইস্থ জুডে না দিলে লভাই হতো না বলে তাঁরা স্বরাজের জন্মেও লভেন।

এই গোঁজামিলের জন্তে বহু সমালোচক গান্ধীজীকে হুষেছেন। কিন্তু করতেনই বা তিনি কী, যথন খেলাফতীরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও খেলাফতের জন্তে সংগ্রামের সেনাপতি হতে অহুরোধ করেন? তাঁর শর্ভ হলো অহিলো। সে শর্তে যথন তাঁরা রাজী তথন তিনি কি রাজী না হয়ে পারেন? তা ছাড়া নিছক স্বরাজের জল্তে সংগ্রাম জাের পেত কী করে, যদি মুসলমানরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপ না দিতেন? তু'চারটি মুসলমানকে নিয়ে তাে জাতীয় সংগ্রাম হয় না। হলে যা হয় তা এত বিরাট নয়।

আমার এক মুসলিম বন্ধ বহুদিন পরে আমাকে বলেছিলেন, সিপাহী বিদ্যোহের সময় হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে লডেছিল। তার ফল হলো কী ? মুসলমানেরই জান গেল, জমিন গেল। হিন্দুরা সেসব জমিন নীলামে কিনে নিয়ে ধনবান হলো। সেই থেকে মুসলমানবা আর হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে লডতে চায় না। তাতে তাদের লাভ তে। কিছু হবেই না। লোকসানই হবে।

দিপাহী বিদ্রোহ যে ইংরেজকে আন মুসলমানদেব একশ্রেণীকে বরাবরের ক্ষন্তে প্রভাবিত কবে গেছে এটা মনে রাখলে অনেক ব্যাপারের অর্থ ভেদ করা যায়। ইংবেছেব মনে আতঙ্ক হিন্দু মুসলমান একজোট হলে আবার সেইসব বিভীষিকা ফিরে আসনে। কানপুরে আর দিল্লীতে আব লখনউতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল। মুসলমানদের একশ্রেণীর প্রাণে ত্রাস ইংরেজবা তাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে আর হিন্দুবাই ভাদের সম্পত্তি ভোগ করবে। আগে যেমন করেছিল।

ভেল থেকে ফেরার চার-পাঁচ বছর বাদে হাওর। আবার গান্ধীনেতৃত্বের অন্ধক্লে
যায়। স্বরাজীদের দৌড দেখে দেশের লোক নারাজীদের দিকে ঝোঁকে। বারদোলিতে
একটা ছোট মাপেণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তাব সদাব হন বন্ধভভাই পটেল।
বারদোলির এবারকার সত্যাগ্রহ একটা স্থানীয় ইস্ততে। থাজনাবৃদ্ধির প্রতিবাদে।
এতে বন্ধভভাইয়ের উচ্চতা বেডে যায়। গান্ধীজীই তাঁকে সেই স্থযোগ দেন।

শামনের সারিতে আসার স্থযোগ এতদিন প্রো-চেঞ্চাররা পেয়ে আসছিলেন, এবার থেকে নো-চেঞ্চাররা পেলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদে দিতীয়বার বৃত হ্বার প্রস্তাবে অসমত হয়ে গান্ধীজী সে মণিহার জ্বাহরলালের কঠে পরিয়ে দেন। তথন থেকে জবাহরও প্রথম সারির নেতা। বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন নো-চেঞ্চার। পরে তিনি সোসিয়ালিস্ট চিস্তাধারা আবাহন করে নিয়ে আসেন। অন্যান্য নো-চেঞ্চারদের ছাড়িয়ে বান। যুবকের দল তার দিকে আর স্বভাষচন্দ্রের দিকে তাকান। তবে সবাই জানভেন যে গান্ধীলী যা করবেন তাই হবে। কারণ স্যাক্ষশনস তো সেই একজনের হাতে।

স্যাঙ্কশনস অর্থাৎ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্দ একমাত্র গান্ধীজীরই ইচ্ছানির্ভর। কর্তার ইচ্ছান্ন কর্ম। তিনি যদি নিজ্ঞিয় হয়ে বসে থাকেন তো আর সকলেও অগত্যা নিজ্মা। তাঁরা লক্ষ-ক্ষম যতই করুন। আর গান্ধীজী যে নিজ্ঞিয় সেটা ঠিক নয়। গঠনের কাজে প্রাণ মন ঢেলে দেওঘাই সত্যাগ্রহের জন্মে দেশকে প্রস্তুত করে তোলা। সত্যাগ্রহ কেবল তাকেই মানায় গঠনের কাজে যার এক মূহুর্ত বিরাম বা বৈরাগ্য নেই। যুদ্ধের যেমন প্যারেড সত্যাগ্রহের তেমনি গঠনকর্ম। গঠনের কাজে অনাগ্রহ থাকলে সত্যাগ্রহ বর্থ হতে বাধ্য।

গঠনকর্মের মর্মকথা কায়িক শ্রম। গঠনকর্ম হচ্ছে শ্রমাগ্রহ। শ্রমই সমাজের প্রধান শব্দি। অধিকাংশ মান্ত্রই শ্রমজীবী। দেশে দেশে শ্রমজীবীদের হাতেই ক্রমতা চলে যাছে। তাদের সঙ্গে একান্ত্র হতে হলে তাদেরি মতে। কায়িক শ্রমে ক্লিছ হওয়া চাই। যাদের একান্তই অক্লিচি তাবা দেশের মূলস্রোতের বাইবে থাকতে পারে। কিন্তু মূলস্রোতের সামিল হবে যাবা তাদের কাছে কায়িকশ্রমে যোগদান এমন কিছু অন্তায় প্রত্যাশা নয়। দিনে আধঘণ্টা চরকা কাটা তো নান্ত্রম আশা। তাতেও যারা নারান্ধ তারা কি কোনদিন দেশের লোকের মন পাবে গ ভোটের জোরে দেশ শাসন করতে পারে, কিন্তু তাদের সেই নৈতিক শক্তি কোথায় যে জনগণ তাদের নির্দেশ মান্ত করবে ?

স্যাঙ্কশনস বলতে বোঝায় সেই নৈতিক শক্তি যা বিদেশী শাসকদের গায়ের জোরকে হটাতে পারে ও তাব জায়গায় স্বদেশী লোকপ্রতিনিধিদের হকুম দেবার ক্ষমতাকে বসাতে পারে। গান্ধীজীর ত্রত তেমন স্যাঙ্কশনস তৈরি করা। কবে একদিন জোয়াব আসবে, তার জল্মে কান পেতে থেকে তিনি অহরহ গঠনের কাজ চালিয়ে যান। দেখতে দেখতে খাদিশিক্স গড়ে ওঠে। বলতে গেলে বিনা মূলধনে। বিনা রাজামূক্ল্যে।

গান্ধীন্ধী সরাসরি জনগণের সান্নিধ্যে কডটুকু আসতে পারেন? তাঁর বাণী বহন করে নিম্নে থাবার জন্মে শত সহস্র সহকর্মী চাই। তাঁরাই ভারতের সাত লক্ষ প্রামে ছড়িয়ে পড়বেন ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। তাঁরা ঘেমন জনগণের সেবা করবেন তেমনি জনগণও তাঁদের সাংসারিক অভাব মোচন করবেন। সে অভাব যদি প্রামবাসীর সাধ্যের অভীত না হয়। অধিকাংশ কর্মীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চিরাচরিত

স্বাচ্ছন্দ্য-ত্যাগ না করে তাঁরা গ্রামবাসী জনগণের ন্দেবা করতে পারেন না। নয়তো তাঁরা শ্রমজীবী মাহুষের পিঠের বোঝা বাড়িয়েই দেবেন। ফলে তাঁদের সঙ্গেই গ্রামের লোকের ঠোকাঠুকি বাধবে।

সোভাগ্যক্রমে সত্যিকার ত্যাগী কর্মী দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন ও নিরলস সাধনার দ্বারা জনগণের চিত্তজমু করেছিলেন। কিন্তু দার জন্মে তাঁর। এতকিছু ছেডেছিলেন ও এত তৃঃথ বরণ করেছিলেন তার নাম স্বরাজ। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রেম। দেশকে না ভালোবাসলে তাঁরা জনগণের জন্মে আবেগ বোধ করতেন না। তাঁদের ভালোবাসা দেশকেন্দ্রক, জনকেন্দ্রক নয়।

আর গান্ধীজীর ভালোবাসা দেশের মাহ্যুষকে ভালোবাসা। বিশেষ করে যারা দীনহীন, যারা তুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ সেইসর মাহ্যুষকে ভালোবাসা। তাঁর ভালোবাসা অহতুক। তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতার জন্মে তিনি লডবেন, সেটা তাঁর প্যাশন, কিছু স্বাধীনতার পরে যথন লড়বার প্রয়োজন থাকবে না তথন কি তাঁর দেশের জনগণকে কম ভালবাসবেন বা কম সেবা দেবেন ? জনগণের সঙ্গে তাঁই। তিনি জনগণের লোক। দেশ পরাধীন থাকতেও যা, দেশ স্বাধীন হলেও তাই। তিনি জনগণের লোক। তারা ও তিনি অভিন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসা ও তিনি অভিন।

তার সহকর্মীদের সকলের মধ্যেই জ্বলস্ত দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু জনপ্রেম ছিল অতি বিরলসংখ্যক অন্থগামীর মধ্যে। এঁরাই ধরিত্রীর লবণ। এঁরা না থাকলে গান্ধীজীর বাক্যগুলো হয়তো জনগণের কানে পৌছত, কিন্তু গান্ধীজীর বাণীর জীবন্ত রূপ তাঁদের চোথে ভাসত না। জনগণকে এঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যবহার করতে চার্মনি, দেশের স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনগণেব জন্মে। নিজেদের জন্মে এঁদের পরোয়া ছিল না। অতি অল্লেই এঁদের অভাব মিটত। এঁরা ছিলেন প্রকৃত সন্মাসী। জাতীয়তাবাদী এরা নিশ্চয়ই, কেন ভার চেয়ে বড়ো কণা এঁরা গান্ধীবাদী। জাতীয়তাবাদী এরা নিশ্চয়ই, কেন ভার চেয়ে বড়ো কণা এঁরা গান্ধীবাদী। স্বাধীনতার পরেও এঁরা গান্ধীবাদী থাকবেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের ত্যাগস্পৃহ। স্ব্রোবে না। এরক্ম নিষ্ঠাবান কর্মীদের কারো কারো সংস্পর্শে আমি এসেছি। জানি এঁরা কী ধাততে গড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরবার সময় গান্ধীজী তুই হাতে তুটি দান নিয়ে আসেন, তুই চোথে তুটি ধ্যান। একটি তো সভ্যাগ্রহ, অপরটি সর্বোদয়। স্বরাজ কথাটি তাঁর স্থাষ্টি নয়। খার স্থাষ্ট তিনি যভদূর জানি টিলক। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন দাদাভাই নওরোজী। গান্ধীজী অবশ্য পরে ওটিকে আপনার করে

নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই "হিন্দ্ স্বরাজ্য" লিথে স্বরাজ্বের একটা সংজ্ঞা দেন বা চবি আঁকেন। তাঁর স্বপ্লের স্বরাজ অন্তান্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের কল্পনার স্বরাজ নয়। কেমন করে হবে? তাঁরা তো সত্যাগ্রহ বা স্বোদ্য় কোনটার দ্বারা অফুপ্রাণিত হননি। গান্ধীজীর স্বরাজের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল সত্যাগ্রহ, আরেকটি অপরিমেয় অস্ক স্ববাদয়।

স্বরাজের ইস্থতে না হোক যে কোনো উপযুক্ত ইস্থতে সভ্যাগ্রহ তিনি করতেনই। জনগনকে নিয়ে না হোক একজনকে নিয়েও তার সভ্যাগ্রহ চলত। সভ্যাগ্রহেরই অপর নাম অহিংসা। গান্ধী আর অহিংসা অভিন্ন। জগৎকে সভ্যাগ্রহের বাণী শোনাবার জন্তেই তার জন্ম। তেমনি সর্বোদর হচ্ছে তার জীবনদর্শনের লক্ষ্য। কভজনের কভরকম ইউটোপিয়া, গান্ধীজীর ইউটোপিয়া হচ্ছে সর্বোদয়। স্বরাজেই থেমে যাবে না তার চলা। তার অহুগামীদের চলা। সর্বোদর যদি স্বরাজের অকপ্রভাকে থাকে তবে স্বরাজও ইংরেজবিদায় নামক একদিনের একটা ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে গড়ে ভোলার মতো একটি সাধনা।

শ্বাদ্ধ কথাটি তিনি এক এক পটভূমিকায় এক এক অর্থে ব্যবহাব করেছেন। মে শ্বরাদ্ধ এক বছরেই হতে পাবে সে শ্বরাদ্ধ 'হিন্দ্ শ্বরাদ্ধ' নয়। এক বছরে হতে পারে ক্ষমতাব হস্তাস্তর। রাজপ্রতিনিধিদেব হাত থেকে লোকপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসা। তাবপরে যদি ক্ষমতার সদব্যবহাব না হয় তবে তো ভাবতেব শ্বাধীনতা হবে ইটালীর শ্বাধীনতাব মতো একটা বডলোকী ব্যাপাব। যাতে তেমন না হয় সেইজন্তেই তো 'হিন্দ্ শ্বরাদ্ধ' লেখা। ইটালীর শ্বাধীনতা দ্রেব কথা ব্রিটেনেব পার্লামেন্টাবি সীন্টেমও গাদ্ধীজীব চোথে লাগে না। এমন কি গোটা পশ্চিম ভূগণ্ডের আধুনিক্ সভ্যতাও তাঁর মতে একটা ব্যাধি, যা ব্রিটেনকে দিয়ে ভারতে সংক্রামিত হয়েছে। এককশ্বায় তিনি চান নীতির জগং, বেমন সেকালের সাধুসন্তরো চাইতেন ধর্মের জগং। মৈতিককে উপেক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি তাঁব কাছে তৃচ্ছ।

তিনি তাঁর সভাগ্রহের দ্বাবা অনৈতিকের সংক্রমণ হতে স্বদেশকে বক্ষা করবেন, তাঁর সর্বোদয় সাধনার দ্বাবা স্বদেশের জনগণকে প্রক্রত সভাতার অধিকারী করবেন। দীর্ঘ পণ, তাব একটা মধ্যবর্তী স্টেশনের নাম স্বরাজ। টিলকের স্বরাজ, দাদাভাইরেব স্বরাজ। রাজনৈতিক স্বরাজ। পার্লমেন্টারি সীস্টেমকেও তিনি আর ডাচ্ছিল্য করেন না। যদিও পঞ্চায়তী ব্যবস্থাই তাঁর অদিষ্ট।

# ॥ खाष्टे ॥

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীন্ধী যথন স্বদেশে ফিরে আসেন তথন তাঁর বয়স পাঁয়তালিণ বছর। যার থেকে প্রায় পাঁচিণ বছরই কেটেছে বিদেশে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি ইউরোপীয়দের একটি দেশ বলে ধরাহয় তবে পশ্চিমে আরকোনো ভারতীয় মনীর্যী বা নেতা তাঁর মতে। এতকাল ইউরোপের বা ইউরোপীয় উপনিবেশে অতিবাহিত করেননি।

পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করে তাঁর যা। প্রত্যয় হয় তারই উপর নির্ভর করে তিনি লেখেন 'হিন্দ্ বরাজ'। তখনো তিনি জানতেন না যে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল হবে, সেইস্থত্রে ভারতবর্ষে তাঁর নাম হবে, সেথানে পাঁচ বছর বাদে তিনি ফিরবেন, ফেরার চার বছর বাদে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামবেন। তার এক বছব বাদে ভারতেব স্বরাজের ইস্পতে অসহযোগ পরিচালনা কববেন।

বলতে গেলে 'হিন্দ্ স্বরাজ'ই তাঁর ম্যানিফেন্টো। মার্ক্নের ধেমন কমিউনিস্ট ম্যানিফেন্টো। ইশ্ তাহারের সারাংশ দিয়ে তার এক স্বদেশবাসী বন্ধুকে তিনি একথানি চিঠি লেগেন। চিঠিতে ছিল—

"এক। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কোনে। অলজ্য্য ব্যবধান নেই।

ছই। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কোনো পদার্থই নেই। আছে এক আধুনিক সভ্যতা। মেটা পুরোপুরি বস্তুভিত্তিক।

তিনি। আধুনিক সভ্যতার চোঁওয়। লাগার আগে ইউবোপের লোকের সঙ্গে আনেক বিষয়ে মিল ছিল পূর্বমহাদেশের লোকের। অন্ততপক্ষে ভারতবর্ধের লোকের। আজকের দিনেও বেসব ইউরোপীয়ের গায়ে আধুনিক সভ্যতার চোঁওয়া লাগেনি তার। ভারতীয়দেব সঙ্গে আরে। ভালো ভাবে মিশতে পারে শ্যাধুনিক সভ্যতার সস্তানদের চেয়ে।

চার। ভারতবর্ধ শাসন করছে ব্রিটিশ জাতি নয়, আধুনিক সভ্যত।। তার বাহন হচ্ছে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সভ্যতার জয় বলে কথিত যাবতীয় উদ্ভাবন।

পাঁচ। বন্ধে, কলকাতা ও অন্তান্ত প্রধান ভারতীয় শহরগুলোই হচ্ছে প্রকৃত মহামারীক্ষেত্র।

ছয়। কালকেই যদি ব্রিটিশ শাসনের জারগা নেয় আধুনিক প্রুতির উপর নির্ত্ত ভারতীয় শাসন তা হলে ভারতের অবস্থা এর চেয়ে ভালো হবে না। তবে যে টাকাটা ইংলণ্ডে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার কিছুটা ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু ভারত তথন হবে । ইউরোপ অথবা আমেরিকার দ্বিতীয় অথবা পঞ্চম নেশন।

সাত। পূর্ব আর পশ্চিম তথনি সত্যি মিলতে পারবে যথন প্রশিচম ওই আধুনিক সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি বিদর্জন দেবে। তারা অক্সভাবেও দৃষ্ঠাত মিলতে পারবে, যদি পূর্বমহাদেশও আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করে। কিছু সেপ্রকার মিলন হবে সশস্ত্র যুদ্ধবিরতির মতে।। যেমন, ধরুন, ইংলওের সঙ্গে জার্মানীর। উভয় নেশনই মরণশালায় প্রাণধারণ কবছে, যাতে এক অপরকে ভক্ষণ না করে।

আট। একজন বা একদল মাহুষের পক্ষে সারা ছনিয়ার সংস্কার শুরু করা বা ধ্যান করা নিতাস্তই ধৃষ্টতা। অত্যন্ত ক্লিম ও বেগবান যানবাহনের ঘারা এমন কিছু করার চেষ্টাও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।

নয়। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দা রৃদ্ধির ছারা নৈতিক বিকাশ হয় না, এটা সাধারণভাবে জাহির করা যেতে পারে।

দশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘনীভূত সারাৎসার। উচুদরের ডাব্রুনারি দক্ষতা বলে যা চলে তার চেয়ে হাতুড়েগিরি অশেষগুণে শ্রেয়।

এগারে।। শয়তান তার বাজয় রক্ষা করার জত্যে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে হাসপাতালগুলে। হচ্ছে তাই। পাপ, তুর্গতি, অধংপতন ও প্রক্লত দাসম্বকে চিরস্তন করে তারা। আমি যথন ডাব্রুলিয়েত তালিম হতে চেয়েছিল্ম তথন আমি সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়েছিল্ম। হাসপাতালে যেসব অনাস্টি ব্যাপার হয় তাতে কোনপ্রকার অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে পাপকর্ম। যৌনব্যাধির জত্যে, এমন কি ক্ষয়রোগের জত্যেও, যদি হাসপাতাল না থাকত তা হলে আমাদের মধ্যে কম ক্ষয়রোগ ও কম যৌনব্যাধি থাকত।

বাব। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিথেছে ভাকে না-শেখাতেই তার পরিত্রাণ। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার ও সেইরপ সমস্তকেই ,যেতে হবে। রুষকের সরল জীবনই হচ্ছে এমনতর জীবন যাতে সত্যিকারের স্থপ, একথা জেনে তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীদের সচেতনভাবে ধর্মোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে রুতসংকল্প হয়ে বাঁচতে শিথতে হবে।

তেরো। ভারতের পক্ষে কলে তৈরী কাপড় পরা অমুচিত, তা সে ইউরোপীয় মিলেরই হোক আর ভারতীয় মিলেরই হোক।

চোদ। ইংলণ্ড ভারতকে এবিষয়ে সাহাষ্য করতে পারে। তা হলেই ভারতের উপর ভার অধিকার অমুমোদনযোগ্য হবে। ইংলণ্ডে আছকাল অনেকে এইমর্মে ভাবেন। পনেবে।। জনগণেব বন্ধগত স্বাচ্ছন্দোর একটা সীমা বেধে দিয়ে সমাজেব নিম্নন্ত্রণ কবা ছিল প্রাচীন ঋষিদেব বিজ্ঞতা। প্রায় পাঁচ হাজাব বছবেব কক্ষ লাওল আজকেও চাষীদেব লাঙল। তাব মধ্যেই পবিত্রাণ। এই ধবনেব অবস্থাতেই মান্তয় দীর্ঘকাল বাঁচে। বাঁচে অপেক্ষাকৃত শাস্তিতে। তেমনধাবা শাস্তি ইউবোপ উপলোগ কবেনি আধুনিক কার্যকলাপ অবলম্বন কবাব পব খেকে। • "

উপবোক্ত চিন্তাধাবা যে ভাবতীয় নয় তা এক আঁচড়ে চেনা যায়। ধামমোহন বা বিশ্বমচন্দ্ৰ, বিবেকানন্দ বা ববীন্দ্ৰনাথ, গোখলে বা টিলক কেউ সভাতাব সামনে 'আধুনিক' বলে একটি বিশ্লেষণ বসিষে দিয়ে তাকে এককথায় থাবিদ্ধ কবেননি। পূব ও পশ্চিমেব বিভিন্ন বা বিপবীত সভাতাব কথাই তাঁবা ভেবেছেন। কেউ বা চেষেছেন সমন্বয়, কেউ বা আত্মবন্দাব থাতিবে পাশ্চাভ্যকে বোধ কবতে বলেছেন।

আসলে ওই চিন্তাধাবা ইউবোপেবই ভিন্নন্থী চিন্তাধাবা। সবাই যে আধুনিকেব পক্ষে তা নয়। বিপক্ষেও বহুলোক। এমন কি সভ্যতা কথাটাবও স্বৰ্ণক্ষৈ বিপক্ষে বহু ব্যক্তি। প্রকৃতিসমত জীবনই স্থথ, প্রকৃতিব যে যত কাছে সে তত হুখী, এ তত্ত্ব ইউবোপেব অষ্টাদশ শতাব্দীব অনেকেই মানতেন। শিল্পবিপ্লবকে ও যন্ত্রপাতিকে ইউবোপেব মনীষাব একভাগ ববাবব বাখা দিয়েছে। কিছুতেই যথন ঠেকান গেল না, তথন পথ ছেডে দিতে হলো।

বাশিষাতে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে টলগ্ট্য নতুন কৰে বিবাধিতা কৰেন। ততদিনে আবো ক্ষষ্ট হয়েছে যে ক্যাপিটালিজম ফলিত বিজ্ঞানকে লাগিয়েছে সাপনাৰ কাছে, সমাজেব কাজে নয়। আব ক্যাপিটালিজম নিয়েছে দামাজ্যবাদেব রূপ। আব তাব দোসব হয়েছে মিলিটাবিজম। এমনি কৰে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংঘাত ধুমাঘিত হচ্ছে টলগ্ট্য বুঝতে পেবেছিলেন যে তাব অনিবার্গ পবিণাম একদিকে যুদ্ধ ও অপবদিকে বিপ্লব। সময় থাকতে তিনি প্রতিকাব্যাস্থিত করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবোধ করতে উল্যোগী হননি। সে ভাবটা পড়ল গান্ধীজীব উপবে।

টলস্টয় একা নন, মাবো অনেকেব চিন্তাধাবা যুদ্ধবিবোধী তথা বিপ্লববিবোধী ছিল। কেইজন্তে আধুনিক সভ্যতাবিবোধী, এমন কি সভ্যতা জিনিসটাবই বিবোধী ছিল। কিছ চিস্তাব উপযোগী কর্মেব সন্ধান জানতেন না অনেকেই, যাবা জানতেন তাদেব কর্মক্ষমতা ছিল না। তাদেব ভিড ঠেলে এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। তাঁব হাতে সভ্যাগ্রহ বলে উপযুক্ত একটি অস্ত্র। আব তাঁব পেছনে অল্পসংখ্যক হলেও একদল সৈনিক।

দক্ষিণ আফ্রিকাব সভ্যাগ্রহ শুরু হবাব ঘূ'বছব পবে ও শেষ হবাব পাঁচ বছব আগে 'হিন্দ্ অবান্ধ' পড়ে টলন্টয় আশীবাদ কবেছিলন, কিন্তু গোগলে খুশী হননি।

ভৎকালীন ভারত সরকার ও বই নিষিদ্ধ করে দেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে এসে নেতৃত্ব-নিলে পরে ও বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করা হয়।

গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এক প্রন্থ নতুন মূল্য এসে আমাদের পুরাতন মূল্যগুলিতে ঘা দিয়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক প্রস্থ মূল্য এসে আবার ঘা দিল। এবার নতুন শেখা মূল্যগুলিতে। মহাত্মার দাবী হলো যা শিখেছি তাকে না-শিখতে হবে। স্লেটের লিখন মূছে ফেলতে হবে।

এবারকার অভিযান আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তার অপরাধ সে বস্তুভিত্তিক।
তাতে কেবল বস্তুগত স্থপ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্ধু নৈতিক বিকাশ হবার নয়।
আর মান্ত্ব তো কেবল রুটি থেয়ে বাঁচে না। অন্তের সঙ্গে চাই অমৃত। যাতে তাকে
অমৃত করবে না তা নিয়ে সে কী করবে ? মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা বহুযুগ পরে ঘুরে
ফিরে এল।

যীশুর জিজ্ঞাসাও বলতে পারি। তাতে তোমার লাভ কী হবে, যদি তুমি সার। ফুনিয়াটা পাও, কিন্তু আপন আত্মাকেই হারাও?

আমাদের যুগেও এ জিজ্ঞাসা বিভিন্ন কঠে ধ্বনিত হয়েছে। গান্ধীজী স্বয়ং বলেছেন বে 'হিন্দ্ স্বরাজে' প্রকাশিত মতামতগুলি যদিও তাঁর নিজের তবু তিনি বিনম্রভাবে অফুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন টলস্টয়, রাসকিন, থোরো, এমার্সন প্রভৃতি লেপকদের, তা ছাড়া ভারতীয় দর্শনাচার্যদের। বিশেষ করে টলস্টয় বেশ কিছুকাল থেকে তাঁর অন্তম গুরু।

গান্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা যীশুর জিজ্ঞাসার মতো একটি বাক্যে সংহত করলে এইরকম দাঁড়ায়—বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করবে কী, যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিজ্ঞিয় হয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবন্যাত্রা হয়ে উঠে যয়ের মতো যায়িক ?

গান্ধীজীর চেয়ে টলস্টয় আরো ভালো করে চিনতেন ইউরোপের আধুনিক সভ্যতাকে।
এক জন্মগান্ন তিনি লিখেছেন, এত যে বড়াই করছ তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতার, কিন্দু
কোথান্ন থাকে তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা, যখন যুদ্ধের জল্মে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়,
যখন কন্স্কিপ্ট হয়ে তুমি মান্থব মারো ?

'হিন্দ্ স্বরাজ' রচনার পাচ বছর যেতে না যেতেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়। রাশিয়া, জার্মানী, জ্রান্স প্রভৃতি দেশ গোড়া থেকেই কন্স্ক্রিপশন চালায়। ইংলও যতদিন স্ক্রুব এড়ায়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাকেও তাই করতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যক্তিক্রিনতা বিস্কান দিতে হয়। গেল তো এমনি করে একটি মূল্য। এমনি করে

আরো কয়েকটি গেল রাশিয়ার ছই বিমবে। তারপর ফাসিস্ট ইটালীতে। তারপরে স্টালিনের রাশিয়ায়। তারপরে হিটলারের জার্মানীতে। তারপরে পার্মাণবিক শক্তি-সম্পন্ন আমেরিকায়।

আমার জীবনে গান্ধীজী ও টলস্টয় বলতে গেলে একই সময়ে আসেন। মনে মনে আমি বিষয় বৈরাগী নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠি। জনগণের মধ্যেই দেশের ও নিজের দার্থকতা দেখতে পাই। জীবনের গভীরে তলিয়ে যেতে হলে গ্রামেই ষেতে হবে, নগবে নয় । নগরের জীবন বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু অগভীর। কারুশিল্প ও রুষি য়া দিতে পারে কলকারখানা কি কখনো পারে ? বিত্তের দিক থেকে যা কম পড়বে চিত্তের দিক থেকে পৃষিয়ে য়াবে।

কোন্টা সার কোন্টা অসার বেছে নিতে হলে নাগরিক সভ্যতার মায়া কাটাতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বলতে কি নাগরিক সভ্যতাই বোঝায়? তার চেয়ে আরো বড়ে। কিছু নয়? আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞা কি রেল স্টীমার আদালত হাসপাতাল কলকারথানা শহর ? তা যদি হয় তবে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চারুশিল্প এর। কোথায় দাঁড়ায়?

বিজ্ঞান যে এতবড়ো আসন জুড়ে বসেছে সে কি শুধু বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বহগুণিত করার জন্মে ? না সত্যের সন্ধানে অতন্দ্র থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও নিয়ম আবিক্ষিয়ার জন্মে ? সাহিত্যিকদেরও চোথে ঘুম নেই। তারাও সজাগ। কিসের জন্মে ? সৌন্দর্যের তথা সত্যের অন্নেষণে নয় কি ? না কেবল ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্মে ? চারুকলার সাধকরা যে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত তা কি কামিনীর নয়তার বিনিময়ে কাঞ্চনের আশায় ?

সন্দেহ নেই যে এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবসাদারি চলেছে । যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে বৃজক্ষকি । কিন্তু গত পাঁচশো বছরের থতিয়ান করলে দেখা যাবে যে মান্ত্র্য যদি মধ্যযুগের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে অকুলে তরী ভাসিয়ে থাকে তবে তা বস্তুগত কণ্ডদাগরিব জন্মেই শুধু নয়, অবস্তুগত অচেনা অজানা সত্য ও সৌন্দর্যের অভিনব বন্দরে নতুন করে আশ্রম নেবার প্রয়োজনেও। আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে গতিশীল সভ্যতা। তার বাইরের যানবাছনের গতি ইচ্ছে ভিডরের চিস্তাশ্রোতের গতি । চেতনাশ্রোতের গতি ।

গত পাঁচশো বছরের ইতিহাসে অন্ধকারের ভাগ হয়তে৷ বেনী, কিন্তু আলোর ভাগ কি নেহাৎ কম ? কী করে আমি আলোর দিক থেকে ম্থ ফিরিয়ে কেবল অন্ধকারটাকেই দেখি ? আর আলোর মূল্য অস্থীকার করলে কি অন্ধকারের মূল্য বেড়ে যায় না ?

অন্তহীন ভাবনার পর যেখানে এসে আমি পৌছলুম দেখানে আমি জনগণের পক্ষে,

অহিংসার পক্ষে, গান্ধীজীর পক্ষে, কিন্তু দেইসঙ্গে আধুনিক সভ্যতারও পক্ষে, তার গতিশীলতারও পক্ষে। নিত্য নতুন আইডিয়া, নিত্য নতুন আবিন্ধার, নিত্য নতুন স্টি না হলে আমি বাঁচব না। ভূলভ্রান্তি করবার ঘে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা আমার চাই। আধুনিক সভ্যতা এ স্বাধীনতা দিয়েছে। মধ্যযুগের সভ্যতা এ স্বাধীনতা দেয়নি। ধর্মের নামে নীতিব নামে কেডে নিয়েছে।

ও ছাড। আর কোনে। মীমাংসা আমার পক্ষে—আমাব মতো তরুণদের পক্ষে
সম্ভব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবিতনের ফলে ধে মূল্য পরিবর্তন
কটেছিল আমরা তার উত্তরাধিকারী। হিসাব করলে আমরা তার চতুর্থ পুরুষ। আমরা
আর উদ্ধিনে ক্ষেতে পারতুম না। ইংরেজী স্কুল ছেড়ে দিলেও আমাদের সেই উত্তরাধিকাব
আমাদেন সক্ষ নিত। জাতীয় বিদ্যালয়েও সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অহ্পপ্রবেশ
করত।

আমাদের সেই উত্তরাধিকাব সত্তে পাওয়া আধুনিক যুগের তথা পূর্ব-পশ্চিমের মহামানবেব পবিবর্তিত ঘলারাজি আমর। কারো কথায় বিসর্জন দিতে পারিনে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্ণন্ত যে ঐতিছে আমর। লালিত হয়েছি তার প্রবাহ কারো কথায় গুকিয়ে যাবাব নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমরা গান্ধীজীর প্রবর্তিত আবেক প্রন্থ মাবাব নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমরা গান্ধীজীর প্রবর্তিত আবেক প্রন্থ মাবা মাথা পেতে নিই। মায়্রেম মান্থরে বিবোধ যদি দেখা দেয় তবে সেটা বিবোধ অহিংসভাবেই মেটাতে হবে। মেটাতে না পাবলে যেটা অনিবার্য হবে সেটা সহিংস সংগ্রাম নয়, মহিংস সংগ্রাম। অহিংসার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের জারতীয় তথা প্রীষ্টীয় ঐতিহ্য। প্রাণের প্রতি শ্রন্ধা থেকে প্রাণীর প্রতি আহিংসা। পতাও তেমনি মহামূল্যবান। সভ্যের পেছনে রয়েছে হাজার হাজাব বছরের বিশ্বজনীন ঐতিহ্য। মহাত্মার মধ্যে তারই পরিপূর্ণতা। তিনি দেশের মঙ্গলের জল্পেও অসত্য অবলম্বন করবেন না। তাঁব কার্যকলাপ সকলের সামনে খোলা। সরকারেব কাছেও তাঁব গোপনীয় কিছু নেই।

তেমনি জনগণের বঞ্চনার অবসান আমাদেরও কাম্য। স্মরণাতীত কাল থেকে বাদের পায়ের তলায় রাথা হয়েছে তাদের হাত ধরে তুলতে হবে, তুলে পালে বসাতে হবে, সমান স্বরোগ দিতে হবে। সন্তব হলে সমানের চেয়েও বেশী দিতে হবে, বাতে অতীতের সঞ্চিত অসাম্য দূর হতে পারে। এর জন্য যদি ভাগ্যবাম গ্রেণীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো সেট। করতে হবে কেছায় ও সানন্দ। অক্যায় স্থবিধে যে যা পেয়েছে তাকে আকতে ধরে থাকা উচিত নয়। বিয়বের দিকে অধেক পথ এগিয়ে বাওয়াই বিয়ব পরিহারের প্রাক্তর পরা। গান্ধীজীয়ও উদ্বেশ্ব তাই। জনগণকে মঙ্গে নিয়ে চললে বিয়বের

দরকার হবে না, কারণ বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের কাটাকৃটির পর ষেটুকু শেষপর্যস্ত বাঁচে গাঁদ্ধী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশী এনে দেবে।

গান্ধীবাদী রাষ্ট্র যদি নৈরাজ্যের দিকে অর্থেক পথ যায় তা হলে তো আমাদের কোনো খেদই পাকে না। টলস্টয়ের মতো আমিও ছিল্ম রাষ্ট্রমাত্রেরই উপর বিরূপ। স্বাধীনতায় লাভ কী হবে যদি রাষ্ট্র তেমনি খেকে যায় ? গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের মিল অহিংসার জন্মে ততটা নয়, নৈরাজ্যের জন্মে যতটা।

#### ।। महा ॥

অথচ এমনি আমার নিয়তি যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে। যে আমি টলস্টয় গান্ধীর প্রভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী। নিয়তি বোধ হয় আমাকে হাতে কলমে শেথাতে চেয়েছিল যে স্বরাজ্য আর নৈরাজ্য একই ম্বার এপিঠ ওপিঠ নয়, স্বরাজ্য হচ্ছে স্বরাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র যদিও সর্বোদয়ের অভিম্থী তবু তা রাষ্ট্রশ্র্যতা নয়।

তিমধ্যে আমার শিক্ষনবিশী আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সেধানে ত্ব'বছর থাকি ও ছুটি পেলেই ইউরোপের অন্যান্ত দেশ ঘুরে আসি। টলগ্টয়, রাসকিন প্রভৃতির কথা আমার মনে ছিল। তৃংথের সঙ্গে লক্ষা করি যে ইতিহাস তাঁদের শিক্ষা উপেক্ষা করছে, সমুদ্র যেমন উপেক্ষা করছিল রাজা ক্যানিউটের অন্তজ্ঞা। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ষেমন তাঁদের অন্তবতীর সংখ্যা অগণা ছিল যুদ্ধের দশ বছর পরে তেমন নয়। যুদ্ধ যেন দ্বিপ্রকার আদর্শবাদকে অবাস্তব বলে কোণঠাসা করেছে। করেনি কেবল কমিউনিজমকে। কিন্ত কমিউনিজম আদর্শবাদ বলে আপনার পরিচয় দেয় না। কমিউনিজম বলে সে বস্তবাদ, সে এমন একপ্রকার বস্তবাদ যা পূর্বনিধারিত ঘটনার মতো ইতিহানে একদিন সম্ভব হবেই।

যত্ত্বের বিরুদ্ধে মানবাত্মার প্রতিবাদ তথনো সাহিত্যের বিষয় ছিল। মাহ্ব তো একেবারে যন্ত্রদাস বনে যেতে পারে না। যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থেকে যন্ত্র বনতেও তার অনিচ্ছা। সে হবে যন্ত্রী। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়। ওদিকে আলাদীনের দৈত্যের মতো একালের যন্ত্র চাইবামাত্র যা এনে দিচ্ছে তা কি সেকালের তাঁত চরকার কর্ম। তা ছাড়া এমন সব দরকারী কাজও তো করে দিচ্ছে যা বিনা যন্ত্রে হবার নয়। বু প্রাচীনদের জীবনে যেমন তাঁত চরকা কাল্ডে হাতুড়ি আধুনিক জীবনে তেমনি বাষ্প্রবিহাৎ পেইল চালিত যন্ত্র। এর হাত থেকে পরিত্রাণের কথা হয়তো একদা বাস্তব ছিল. এখন অবান্তব। তাই যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্তর থেকে উথিত হলেও ব্যবহারিক' ক্ষেত্রে সকলেই যন্ত্রন্থাপেক্ষী। এমন কি অটোমেটিকেরও যথেষ্ট প্রচলন। তাতে শ্রমিকের দানাপানি বিপন্ন, তবু শ্রমিকরাও তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট বা চকোলেট পাচ্ছে। যন্ত্র ভারতের মাটিতে অপেক্ষাক্রত নতুন ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসন শোষণ সংযুক্ত বলে গান্ধীজ্ঞী তার স্বদেশবাসীর মনে যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন টলস্ট্রয় তাঁর স্বদেশবাসীর মনে ততটা নয়। থোরো তো নয়ই। কী ক্যাপিটালিস্ট কী কমিউনিস্ট কী অ্যানার্কিন্ট স্বাই এখন যত্ত্রের পক্ষে। যদিও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শোনা যায়। ওটা যেন বিশ বছর ঘরসংসার করে সন্তানাদি হওয়ার পর বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অথচ কলকারথানার পেছনে কলের মত থেটে ও অবদর সময়ে কলের গান শুনে ব। কলের অভিনয় দেখে মান্তবের চিত্তর্ত্তি বিকল। একটা যুদ্ধবিগ্রহ পেলে দে যেন বর্তে যায়। কিন্তু দেক্লেক্রেও কি কলের মতো লডতে হয় না? মান্তবের জীবনযাত্রা গত চই শতান্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রের হারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণত ধনতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটাম্টি এমনই হতো। সমাজতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটাম্টি এমনই হতো। সমাজতন্ত্রও নিছক কান্তে হাতুডির ব্যাপার হতো না।

দেখলুম পুরাতন নীতিবোধ আর কাজ দিচ্ছে না। নীতির ক্ষেত্রে এসেছে বিশৃন্ধলা তেমনি পুরাতন ধর্মবিখাসে সংশয়। সংশয় থেকেও বিশৃন্ধলা আসে। ইউরোপের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তার জন্তে শিল্পায়ন যথার্থই দায়ী। কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সমাজ যদি ধীরে স্বস্থে শিল্পায়িত হতো তা হলে হয়তে ভাঙনও হতো ধীর মন্থর। কিন্তু পুঁজিওয়ালাদের লাভের জন্তে বা এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশন পাল্লা দিতে গিঘে শিল্পান্ধনের গতি এত ক্রত হয়েছে যে কৃষি ও কারুশিল্পভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত লেগে তার ভাঙন বরান্বিত হয়েছে। ইংলণ্ডের যেথানে তুই শতক লেগেছে দ্বার্থানী সেথানে তুই শতকের পথ অধ্ব শতকে অতিক্রম করতে গিয়ে অনর্থ ডেকে এনেছে। মহাযুদ্ধের পরেও কি তার শিক্ষা হয়েছে ? কারোরই না।

শিল্পায়নের ঘাডে কিন্তু সবট। দায়িত্ব চাপানো যায় না। তার পূর্বেই সমাজবিপ্পবের আইডিয়া ক্রান্দে ও জার্মানীতে বাসা বেঁধেছিল। অর্ধশতকের পূর্বের অর্ধশতক মনোজগতের ঘাতপ্রতিঘাতে ম্থর। আরো অর্ধশতক পিছিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফরামী বিপ্লব। তার আদিতে ছিল জ্বিমিশ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের সংকল। ধাপে ধাপে এল সমাজবিপ্লবের চিস্তা। সেটা যদিও তথনকার মতো ব্যর্থ হলো তবু তার বীক্ত বুনে রেথে গেল ভাবীকালের জতো।

বিংশ শতান্দীর গাছপালার মূল অষ্টাদশ শতান্দীতে এমন কি ফণাসীবিপ্লবেরও আগে। ইংলণ্ডেরও দান কম নয়। রাজার মূণু তো ওরাই প্রথম কাটে। ফরাসীরা তোর দেড় শতক বাদে। রুণরা আরো দেড় শতক পরে। রাজাই হলেন ফিউডাল সমাজের মাথা। তাঁর মাথা নেওয়া মানে ফিউডাল সমাজের মাথা নেওয়া। সে সমাজ তার পরে বাঁচে কি করে ? অভিজাতদের প্রাধান্ত যায়। বুর্জোয়াদের প্রাধান্ত আসে। রুশদেশে তো বুর্জোয়াদেরও প্রাধান্ত বায়।

আমি যে সময় ইউরোপে ছিলুম সেটা বাইরের দিক থেকে শাস্ত হলেও ভিতরে ভিতরে অশাস্ত। নতুন শৃঙ্খলার জন্মে মাহ্রম উতলা হয়ে উঠেছিল। নতুন শৃঙ্খলা শ্রনতে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় শৃঙ্খলার পুনরাবর্তন বোঝায় না। নতুন বলতে যা বোঝায় তা পুরানোর রকমফের নয়। সত্যিকার নতুন শৃঙ্খলায় থাকবে রেনেসাঁসের মানবিকতা, ফরাসীবিপ্রবের সাম্যা মৈন্দ্রী স্বাধীনতা, শ্রমবিপ্রবের শিল্পায়ন, কশবিপ্রবের সামাজিক ত্যায়, ইংলণ্ডের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, আমেরিকার সেকুলারিজম।

কিন্তু মাস'ও ম্যামনের আরাধনা যদি সমানে চলতে থাকে তা হলে আর নতুন
শৃদ্ধলা কী হলো! তু'দিন আগেই হোক, পরেই হোক, মাহ্রম মোহমুক্ত হয়ে আবার
তেমনি প্রশ্ন করবে, বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে আমরা করব কী, যদি
আমাদের হৃদয় হয় অসাড, বিবেক হয় নিক্রিয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে
হয়ে ওঠে যয়ের মতো যায়িক ? কী করতে এ জগতে আসা, কেনই বা অপঘাতে
মরা, অমরত্ব কি নিশ্চিত, না এথানেই সব শেষ ? ঈশ্বব কি আছেন, না শয়তান
আমাদের রাজত্ব দিয়ে ভোলাচেছ, যেমন ভোলাতে চেয়েছিল যীশুকে ? প্রগতি যাকে
বলছি তা কি গতিতেই নিবদ্ধ, না তার আছে একটা অস্তিম লক্ষ্য ? অস্তহীন প্রগতি
কি একটা মীনস, না একটা এণ্ড ?

টলস্টয় তাঁর জীবনে সাফল্যের উচ্চতম শিথরে আরোহণ করে দেখেন সব অস্কঃসারশৃন্তা, সব ঝুটা। ঞ্জীষ্টের জীবনই তাঁকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, নইলে আত্মহত্যা
করতেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা। অহিংসা ও প্রেমই তাঁকে শাস্তি দেয। জীবনযাত্রাকে
সরল করে এনেই তিনি জীবনের তাৎপর্য পান। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধীকে যে শেষ
চিঠি লেখেন সে চিঠি যেন তাঁর শেষ টেস্টামেন্ট। ওইভাবে গান্ধীকেই যেন তিনি
দিয়ে যান তাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। তাতে
চিল—

"The longer I live, and especially now, when I vividly feel the learness of death, I want to tell others what I feel so particularly

clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance,' but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life, and in the depth of his soul every human being—as we most clearly see in childern—feels and knows this; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'...

'He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life, that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the iusufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brillinat outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious."

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিস্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিশ্বাধাণী—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable is keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power..."

টলস্টরের নিজের দেশ তাঁব মৃত্যুর সাত বছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায় গ্রীপ্রথমকে—ধর্ম জিনিসটাকেই—জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেই সজে ঈশর-বিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাস্থজি নাস্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে ভারমুক্ত হয়েছে। বিবেকভারমুক্ত। স্বদয়ভারমুক্ত। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা প্রেমাবভারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না মে তার কথায় ও কাজে অসক্ষতি আছে বা সে ভণ্ড। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না। সে দেহে মনে স্কম্ব।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা বলা চলে না । এরা না পারে এই বা ঈর্বরের বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিবত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তব লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফাসিন্টরা, জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বসুক্ষদের মতো প্রাক্রীষ্টান ঐতিহ্য বিশ্বাসী। প্রীষ্টের কাছে বা ঈর্বরের কাছে তাদের কোনো জ্বাবাদিহি নেই। তারা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোবহুয় স্বপ্পেও ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান ক্ষিউনিজ্যেবই প্রতিজিয়া। ইউরোপের একপ্রান্তের প্রীষ্টান যদি কমিউনিন্ট হয় অপুর প্রান্তের প্রীষ্টান ফাসিন্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে প্রীষ্টের তথা ঈর্বরের টান কাটারে। তথন একমাত্র টান হিংসার।

এদেব বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। তারা শ্রামও রাখবে, কূলও রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্য, জীবনযাত্রায় অস্তর্খী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অস্তন্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোডা অস্থন্তি। বৃত্তি কাজ করছে, বৃদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সম্ভায় অবসাদ।

টলস্টয়ের দেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিশ্বদাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিথেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance,' but which is in reality, nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life, and in the depth of his soul every human being—as we most clearly see in childern—feels and knows this; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'...

'He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life, that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the iusufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brillinat outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious."

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিস্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিশ্বধাণী—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable is keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power..."

টলস্টয়ের নিজের দেশ তাঁব মৃত্যুর সাত বছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায়

এটার্থমকে—ধর্ম জিনিসটাকেই—জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেই স্কে ঈশরবিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাস্থজি নান্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের
নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক খেকে সে
ভারম্ক হয়েছে। বিবেকভারম্ক। হৃদয়ভারম্ক। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা
প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায়
ও কাজে অসকতি আছে বা সে ভণ্ড। সমক্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক
বাস্তা নই হচ্ছে না। সে দেহে মনে স্কন্ত।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা বলা চলে না। এরা না পারে ঝাইে বা ঈথরের বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বপুরুষদের মতো প্রাক্ত্রীষ্টান র্নতিহা বিশ্বাসী। থ্রীষ্টের কাছে বা ঈথরের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। তাবা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোবহয় স্বপ্নেও ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান কিন্তুতিনিদ্নমেরই প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের একপ্রান্তেব থ্রীষ্টান যদি কমিউনিস্ট হয় অপব প্রান্তেব গ্রীষ্টান ফাসিন্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে গ্রীষ্টের তথা ঈথরের টান কাটাবে। তথন একমাত্র টান হিংসার।

এদের বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সমত নয়। তারা শ্রামন্ত রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্র, জীবনযাত্রায় অস্তথী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অস্তম্ব। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোডা অম্বস্তি। বৃত্তি কাঞ্চ করছে, বৃদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সন্তায় অবসাদ।

টলস্টয়ের দেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিশ্বদাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিথেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তথনো বেশীদূর এগোয়নি। তার সিদ্ধি তথনো স্থদূর ও অনিশ্চিত। তথাপি টলস্টয়ের শ্রেন দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে গাদ্ধীজীর কাজই পৃথিবীর সব চেয়ে পারবান, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে একদিন খ্রীষ্টান নেশনগুলি কেবল নয়, সাবা জগতের নেশন সমূহ অপরিহার্যরূপে অংশ নেবে।

ইউরোপে সেদিন আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখিনি। তবে অনেকের সঙ্গে আলাপ কবে বুঝেছি তাঁরা হিংসা প্রতিহিংসায় ক্লান্ত। তাঁরা চান চিরতরে শান্তি। কিছ্ক শান্তি চাইলেও তো আর অমনি মেলে না। তার জন্ম জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজাতে হয়। ধনদেবেব উপাসনা করলে রণদেবও আপনি এসে উপস্থিত হন। তিনিও উপাসনা দাবী করেন। ধনতন্ত্রকে অক্ষ্ণা রেখে যুদ্ধ এডানো যায় কি ?

আধুনিক সভ্যতা না বলে আধুনিক ধনতন্ত্র বললে গান্ধীজীর নিদাননির্ণয় আরো যথার্থ হতো। ব্রিটেনকে যে ব্যাধিতে ধরেছে, যে ব্যাধি সে ভারতে সংক্রামিত করেছে তাব নাম আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রন্তের সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা। ও জিনিস যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে কম হৃঃসহ নয়। মন্দায় আক্রান্ত দেশ বরং যুদ্ধকেই কম মন্দ বলে বরণ করবে, তবু অর্থনীতিকে ঢেলে সাজবে না। রেথে দাশ তোমার রাস্কিন ও তাঁর 'আন্ট্ দিস লাস্টা। যাব গুজরাতি তর্জমার নাম 'সর্বোদয়'। যুদ্ধপ্রস্তুতি যতদিন চলে ততদিন মন্দার প্রকোপ থাকে না। তাই ধনতন্ত্রেত্ব সঙ্কটে রণভন্তর তর্পনা। তার উপব যদি একটা যুদ্ধ বেধে যায় তো কোথায় মন্দা। ধনতন্ত্র আব বণতন্ত্র তথন দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্তের মতে। প্রস্পেবকে সাহায্য করে।

এই যে জুটি এ জুটি ভাঙবে কে ? মার্কস ভবিশ্বখাণী কবে রেখেছিলেন, এ জুটি ভাঙিবে যে গোরুলে বাডিছে সে। তার নাম সমাজবিপ্লব। তার সে ভবিশ্বখাণী রাশিয়ার মতো এক সামরিকবাদী বিবাট দেশে ফলে যায়। তার থেকে ধারণা জন্মায় যে সর্বত্র ফলবে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি দেশে বিপ্লবের চেষ্টা হয়। বার্থ চেষ্টা। কিন্তু ধারণাটা কায়েমী হয়। তাই ইউবোপের বহু দেশে প্রতিবিপ্লবী ধারণাও শক্তিসঞ্চর করে।

তবে ইংলণ্ডের মতো যেদেশে পার্লামেন্টারি ঐতিহ্ন অতি গভীর সেদেশে বিপ্লব বা তার বিরোধী শক্তি কোনোটাই পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বল ক্যাক্ষি ক্রার ছল পায় না। পার্লামেন্টই তাদের ভিতরে ডেকে এনে বলপরীক্ষার স্বযোগ দেয়। আমার দেশে ফিরে আসার মাসক্ষেক আগে এই দৃষ্য প্রত্যক্ষ করি ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়। আমাকে অবাক করে দিয়ে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। আরো অবাক হই যথন দেখি বে বুর্জোয়াবা তাতে স্থধী না হলেও থেলোয়াড়ের মতো পরাজয় মেনে নিয়েছে। শ্রমিক

মন্ত্রীদের মনে সন্দেহ ছিল সিভিল সার্ভিস সহযোগিতা করবে কি না। সন্দেহ অচিরেই 'দূর হলো।

দেশে যথন ফিরি তথন ইংলও আর তার পার্লামেন্টারি ঐতিহ্ আর তার সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাট্রনিয়েই ফিরি। ভারতে কি ওসব ভদ্রভাবে প্রবর্তন করা যায় না? সংগ্রাম বিনা কি গতি নেই? তুই শতাব্দী ধরে পরিচয় কি তুই পক্ষকে সন্ধির জন্মে প্রস্তুত করেনি? পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ একটা না একটা কিছু না করলেই নয়?

দেশের নেতারাও ইংলগুকে পরথ করে দেখতে চান। তার আগে কিছু করবেন না। তারা সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার পথ না পেয়ে অসহযোগ করেছেন। তারপরে নিজেরাই মিলেমিশে নিজেদের দেশের জন্মে একটা পার্লামেন্টারি সংবিধান রচনা করেছেন। তাতে ইংলগুর মুখ চেয়ে ডোমিনিয়ন দেঁটাস অঙ্গীভূত করেছেন। কিন্তু তার জন্মে মেয়াদ নির্দেশ করেছেন একটি বছর। একবছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক দেরি। এর মধ্যে যদি মোতিলাল নেহেক রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গ্রহণ করে তো ভারত হবে একটি স্থশাসিত ডোমিনিয়ন। আর নয়তো পরের বছর থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে।

কিন্তু লক্ষণ তেমন স্থবিধের নয়। আর সব দল একমত হলেও মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতম্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানরা কিছুতেই ছাড়বে না, তারা নাছোডবানদা। আর তারা চায় ফেডারেশন, সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না পড়ে, হিন্দুপ্রধান কেন্দ্র যাতে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর উপর একচ্চত্র না হয়। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার কথা শুনবে? মুসলমানদের সন্মতি না নিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা যায় ?

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সরকারের মন জেনে এসে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ধের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির চরম লক্ষ্য ডোমিনিয়ন কেঁটাস। সে বিষয়ে আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে লগুনে গোল টেবিল বৈঠক বসবে। ভারতের নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হবে। বডলাট কিন্তু ঠিক করে বলতে পারলেন না কবে ডোমিনিয়ন কেঁটাস ভূমিষ্ঠ হবে। কতকাল পরে।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যরাত্তে লাহোর কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে রাভী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় গান্ধীজীকে।

### 11-4-11

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হলে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে তাঁর সম্বন্ধে হিবার্ট জর্মাল নামক দার্শনিক পত্রে লেথেন ১৯১৪ সালে—

"Persons in power should be very careful how they deal with a man who cares nothing for sensual pleasure, nothing for riches, nothing for comfort or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy, because his body which you can always couquer, gives you so little purchase upon his soul."

এই বিপজ্জনক ও আরামনাশা শক্রটির সঙ্গে লড়াই করা বড়ো বড়ো সেনাপতিদের কর্ম নয়। এঁকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিলে তো এঁরই ইচ্ছামতো,কাজ হয়। দেশের লোক তাতে ভয় পেয়ে যায় না। বরং ভয় কাটিয়ে ওঠে। তাদের ভয় যতই কমে সরকারের অপরিটিও ততই কমে। সঙ্গে সজে মহান্থাব অথ্যিটি বেড়ে যায়।

গান্ধীজীর স্টাটেজি ছিল একই, ট্যাকটিয়া এক এক সময় এক এক রকম। তিনি চেয়েছিলেন লোকের রাজভয় ভেঙে যায়। লোকে শুধু হাতে সরকারী অর্থারিটির মুখোনুখি হতে পারে। নির্ভয়ে 'না' বলতে পারে। অকাতরে শান্তি বরণ করতে পারে। অথচ মারের বদলে মার না দেয়। ক্ষতির বদলে ক্ষতি না করে। সবকারকে অমান্ত করতে গিয়ে গান্ধীজীকে—তার নির্দেশকে—অমান্ত না করে। তাঁর নির্দেশ অহিংসা রক্ষা করা।

সরকারকে অমাল করতে গিয়ে গান্ধীজীকে অমাল করা মানে তাঁর অর্থরিটি না মানা। সেটাই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে পীড়াকর। না সরকারের অর্থরিটি, না লোকনায়কের অর্থরিটি কোনো অর্থরিটিই যদি কেউ না মানে তবে তো তার নাম স্বরাজ নয়, তার নাম অরাজকতা। অরাজকতা তাঁর অন্থিট নয়। যদিও প্রাধীনতার চেয়ে অরাজকতাও ভালো। কিন্তু তার জল্মে গান্ধীনেতৃত্বের কী প্রয়োজন? গুণ্ডানেতৃত্বই যথেট।

চৌরিচৌরা গান্ধীজ্ঞীকে নিদাক্ষণ পীড়া দিয়েছিল। তাঁর অথরিটির কানাকড়ি মূল্য নেই দেখে তিনি তাঁর চাল ফিরিয়ে নিতে বাধা হন। তা বলে কি তিনি বার বার চাল ফিরিরে নেবেন নাকি ? এত বড়ো দেশে হুটো একটা চৌরিচৌরা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তা ছাড়া প্ররোচক চররাও তো তেমন কিছু বাধিয়ে দিতে পারে। যাতে গান্ধী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেল। এবার গান্ধীজী কী করবেন ? আর বারের মতো বারদোলি তহশিল থেকে আরম্ভ করে ভারতের দব ক'টা তহশিলকে একে একে শাসনমূক্ত করা ? গান্ধীজী কাউকে কিছু জানতে দেন না। এবার তিনি কী করবেন তা তিনিও কি জানেন ?

তিনি সহিংস বিপ্লবীদের কাছে আবেদন করেন যে তাঁরা যেন তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাথেন ও তাঁকে একট। স্থযোগ দেন। তাঁর অহিংস কার্যকলাপে তাঁদের সহিংস কার্যকলাপ যে ব্যাহত হয় সেটা ঠিক, কিন্তু তাঁদের সহিংস কার্যকলাপ আরো বেশী ব্যাহত হয়। সেইজন্তে লর্ড আরউইনেব রোধের চেয়ে তিনি সহিংস বিপ্লবীদের ভয় করেন বেশী।

চৌরিচৌরার চেয়ে শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম অস্বাগার নুঠন। কিন্তু সেটা যেদিন ঘটে তার আগেই গান্ধীজী তার দাণ্ডী অভিযান গুরু করে দিয়েছেন ও অভিযানের অক্তে সমুদ্রের তীরে একমুঠো প্রাকৃতিক লবণ তুলে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন। সারা ভারত যেন এই সঙ্গ্রেতটির জন্মে অপেক্ষা করছিল। সর্বত্র লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ করা চলল। চট্টগ্রামের অস্বাগার লুঠন ঘটে আঠারোই এপ্রিল। ততদিনে অহিংস সংগ্রাম ভারতময় ছড়িয়ে গেছে ও তাকে প্রত্যাহার করা কারো সাধ্য নয়। তেমন ইচ্ছাও নেই কারো।

গান্ধীজীকে তথনো গ্রেপ্তার করা হয়নি বোধহয় এই আশায় যে তিনি আরো বড়ো অনর্থের আশঙ্কায় তার সত্যাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হবেন, কিন্তু তিনি এযাত্রা প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন যে, "হয় আমি যা চাই তা নিয়ে কিরব, নয় আমার মৃতদেহ সম্ক্রের জলে ভাসবে।"

হন যে সম্প্রকৃল ছাড়া আরো অনেক ভাষগায় তৈরি করা যায় আমরা কেউ অভ জানতুম না। জলা জমি, লোনা জমি দেশের সব জেলায় কিছু কিছু মেলে। সভ্যা-প্রহীরা খুঁজে পেতে সেসব জায়গায় গিয়ে জোটে। হন হয়তো নয়, তবু নোনতা লাগে জিবে। আরু যায় কোণা ? অমনি গ্রেপ্তার। ওরাও তো তাই চায়। যাতে জেল ওলজার হয়। মেয়েরাও দলে দলে জেলপথের যাত্রী হয়। কর্তাদের পক্ষে মহাসমস্তা।

সব্দে সব্দে চলে বিদেশী কাপড় বয়কট আর মদের দোকানে পিকেটিং। এত দূর গড়ায় বে, বছের দোকানদারর। কংগ্রেসের কথায় ওঠে বসে, সরকারের কথায় নয়। কংগ্রেসের অথরিটি বাড়ে, দরকারের অথবিটি কমে। গান্ধীজী বেমনটি চেয়েছিলেন।
সবাইকে অবাক করে দেয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা। তাদের ত্যাগস্বীকার দেথে গঢ়ওয়ালী ফৌছ গুলী করতে অস্বীকার করে। পেশোয়ার কিছুদিনের
জন্মে বিটিশ শাসনেন বাইরে চলে যায়। খান আবতুল গফর খান্ সীমান্ত গান্ধী বলে
প্রখ্যাত হন। মুসলমানরা গান্ধীর সঙ্গে নেই, এই প্রচারকার্যের বুকে শেল বেঁধে
আর হিন্দুরা মুসলমানদের জ্ঞাত শক্রু এই অপপ্রচারের আঁতে ঘা লাগে।

ধরাসনার নিমক গোলায় অহিংস হানাদারদের উপর যে অমাহ্র্যকি লোহাবসানো লাঠি চার্জ হয় ও তারাও যে বীরোচিতভাবে তার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। ভারত সরকারের সেনসরণিপ এডানোর জন্মে আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইরানে যান ও সেখান থেকে যেসব রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেন তা তুনিয়া জুড়ে তেরশো পঞ্চাশখানা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ওয়েব মিলাব তাঁর আঠাবো বছবেব সাংবাদিক অভিজ্ঞতায় বিশটি দেশে শত শত দালাহাদ্দামা রাজায় বাস্তায় লড়াই বিজ্ঞাহ ইত্যাদি দেখেছেন, কিন্তু এমন হৃদয়বিদারক দক্ষ্য দেখেননি।

মেদিনীপুরের কাহিনী আমরা জানি। বারদোলি ও অস্থান্ত অঞ্চলে যে থাজনা বন্ধ আন্দোলন হয় তার ফলে বত রুষক সর্বস্বাস্ত হয়ে ঘরবাডি ছেডে বডোদা রাজ্যে চলে যায়। থাজনা বন্ধ আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে ও অস্থান্ত এলাকায় ছডিয়ে যায়। এমনি করে হয় ক্রমক জাগবন। শ্রমিক জাগরনও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সবস্থন্ধ এক লাথ সত্যাগ্রহী কারাববন কবে। তাদের মধ্যে বহু নারী। কারো কারো কোলে শিশু।

লবণ সত্যাগ্রহ একবছরেবও কম সময় নিমেছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আলোডন ঘটে গেল তা দেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী সমালোচক মস্তব্য করেন যে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়মাত্রেরই উচ্চতা বেডে গেছে। আমিও সেটা অন্তভ্রব কবি। দেশের লোক স্বাধীন না হোক নির্ভীক হয়েছে। ভূর্ভোগ বহন করতে এগিয়ে এসেছে। নেতার আদেশ মান্ত করতে ও আসমুদ্র হিমাচল একসঙ্গে পা ফেলতে শিখেছে।

এদেশের ইউরোপীয়রা এই নবঙ্গাত চেতনা সন্থ করতে না পেরে আবদার ধরে বে আরো কড়া হাতে দমন করতে হবে। এর উত্তরে বড়লাট আরউইন বলেন,

"However emphatically we may condemn the civil disobedience movement, we should, I am satisfied, make a profound mistake, if we under-estimate the genuine and powerful meaning of nationalism that is to-day animating much of Indian thought and for this no complete or permanent cure had ever been or ever will be found in strong action by the Government."

এই সাধুপ্রকৃতির থ্রীষ্টান যে সে-সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এটা ভাগ্যের কথা। গান্ধীজীকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা যা করতে চান তাঁকে তা করতে দিলে আইনের শাসন চলে না, ব্রিটিশ-রাজস্বও থাকে না। বড়লাটের পরামর্শদাতারা তাঁকে শক্ত হতেই পরামর্শ দেন। তিলি চান বিপাক্ষিক বোঝাপড়া।

এমনিতেই ইংলণ্ড তথন অর্থ নৈতিক মন্দায় ভ্গছিল। বয়কটের ফলে বিলিতী কাপড়ের চাহিদা পড়ে যায়। যত কাপড় আমদানী হচ্ছিল তার সিকিভাগ বা সেইরকম আমদানী হয়। বস্বেতে ইউরোপীয়দের যোলটা মিল বন্ধ হয়ে যায়। যেসব ভারতীয় মিল থাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না বলে অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা ত্ই শিফটে কাজ করে। থাদির চাহিদা এত বেড়ে যায় যে থাদির উৎপাদন শতকরা সত্তর ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সন্বেও সমস্ত থাদির ভাণ্ডার থালি হয়ে যায়। থাদি বলে একটা বিকল্প না থাকলে মিল একটি পারত না বিলিতী কাপড়ের অভাব মেটাতে। শ্লব্যুকট বার্থ হতো। এইজ্লেটই মহাত্মা থাদির উপর এত জার দিয়েছিলেন।

আন্দোলনটা ছিল সাড়ে পনেরো আনা স্বতঃস্কৃত। নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরলে জনতা নিজের হাতেই আইনভঙ্গের দায়িত্ব নেয়। তেমন পরিস্থিতিতে যা হবার তা হবেই। লোকেও বাড়াবাড়ি করবে, পুলিশও মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এমন একটা পরিস্থিতি কেমন করে সামলাতে হয় সে শিক্ষা তো কারো ছিল না। ম্যাজিস্টেটরী কি এমন বেপরোয়া ও এমন ব্যাপক আইনভঙ্গ এর আগে কগনো দেখেছেন ? অসহযোগ ছিল এর তুলনায় অনেক সংযত। স্বয়ং গান্ধীজী বাইরে ছিলেন পরিচালনা করতে। এবারেও তাঁকে বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে দেওয়়া হয়েছিল। মোতিলাল নেহক প্রম্থ নেতাদেরও। কিন্তু পরে সে পলিসি পরিবর্তন করতে হয় আন্দোলনের তোড় দেখে। তাঁরাও কি বাইরে থাকলে সরকারকে শান্তি দিতেন ?

গণসত্যাগ্রহ একপ্রকার যুদ্ধ, কেননা সেটা রাজায় প্রজায় বলপরীকা। একপ্রকার বিপ্রবন্ধ বটে, কেননা সমাজের নিম্নতম স্তর তার বিপ্রক্রম সামর্থ্য নিয়ে অঙ্গনে ঝাঁপ দেয়। কোনোপক্ষ কি কোনোপক্ষকে শান্তি দিতে পারে? হারজিতের প্রশ্ন আছে। জীবনমরণ প্রশ্ন। কেউ কারো থাতিরে নিজের জেদ ছাড়বে না। এ সংগ্রাম অনস্তকাল চলজেও না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বদতে শুরু করে। গান্ধী বা কংগ্রেসের জন্মে

সব্র করে না। কিন্তু কিছুদ্র গিয়ে দেখা পেল বৈঠকের আলোচনা অবান্তব। ভাবী সংবিধান যদি উপর থেকে চাপানোর অভিপ্রায় না থাকে তবে গান্ধী ও কংগ্রেসের অভিমত জানা দরকার। তাঁরাই যথন ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান পক্ষ। তাঁরা আহ্বন, এসে অন্যান্ত পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করুন। তারপর ভাবতীয়রা একজোট হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁদের মূখ চেয়ে মূলতুবি রাখা হয়।

তাছাড়া বডলাট আরউইনের কার্যকাল ফুরিয়ে এসেছিল। ভারত থেকে বিদায়ের পূর্বে তাঁর আন্তরিক কামনা গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া। এত বড়ো একটা অশান্তি তিনি পেছনে বেথে যেতে চান না। তাই তিনি সাপ্র্যুও জন্মকরের শান্তিপ্রচেষ্টায় সায় দেন। তাঁদের মধ্যম্বতায় কথাবার্তা চলতে থাকে। অবশেষে গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

গান্ধীজী তাঁর গণসত্যাগ্রহ সহজে থামাতে চাননি। বডলাটের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবাতা হয়। কথাবাতায় কোনোপক্ষেরই বোল আনা বক্তব্য বজায় থাকে না। উভয়পক্ষকেই কিছু না কিছু ছেডে দিতে হয়। উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে লবণ আইন উঠে না গেলেও যেথানে যেথানে সম্ভব সেথানে দেখানে নিজেদের জন্মে হন তৈরির ও স্বগ্রামের লোকের কাছে বিক্রীর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। শ্রমিক ও ক্রমক যারা ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, কিন্তু বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেবার ব্যবস্থা হয়, যদিও শর্তসাপেক্ষভাবে। পদত্যাগী কর্মচারীদের পুনরায় বহাল করার সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারদের উদার হতে বলা হয়। কিন্তু প্রিশেব গায়ে হাত দিতে বডলাট নারাজ।

গান্ধীজ্ঞী সব দিক বিবেচনা কবে গণসত্যাগ্রহ রহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী বন্দীদেব মৃক্তির আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হিংসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁর। তাঁদের নয়। এই নিয়ে গান্ধীজীকে অনেক কথা ভানতে হয়। বিশেষতঃ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পরে।

আন্দোলনটা যদি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্তে হয়ে থাকে তবে পূর্ণ স্বাধীনতা হলে। কোথায় বে এত লোকের এত হুঃখ ও এত ত্যাগ সার্থক হবে ? অয়ন করে অসমরে ওটা থামিরে দেবার দরকারটাই বা কী ছিল ? কংগ্রেসের ভিতরেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেন বে গান্ধীন্দী ভূল করেছেন। তাঁদের বিশাস গণসত্যাগ্রহ ক্রমেই আরো বিশাল আকার ধারণ করত ও তাকে দমন করা সরকারের সাধ্যাতীত হলে সরকার একদিন আত্মসমর্শণ করত। রাশিয়ার ক্ষেত্র ম্বারি বিশ্ববের অহরণ ব্যাপার আব কী। বেন পরিন্থিতিটা মুক্ককালীন ও সম্বর্জার যুক্তে হারতে বলেছে।

বস্তত: এই আন্দোলনের পটভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক মনা। সে পটভূমিকায় আন্দোলন খ্ব বেশীদ্র যেতে পারে না। জেলগামীদের সংখ্যা মাত্র একলাথ। দেশের মোট জনসংখ্যার তিনশো তাগের একভাগ। অক্যভারে যারা জড়িত হয়েছে তাদের সংখ্যা বড়জোর আরো একলাথ। সেও ভারতের মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ। স্বতরাং বিপ্লবের পক্ষে যথেই নয়। যুদ্ধের পক্ষে তো নয়ই।

আসলে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার মঙ্গে তাঁর সমালোচকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। তাঁরা যদি মনে রাখতেন যে গান্ধীজী তৈরি হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তা হলে সেথানকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন ও মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে তাঁর কর্মপদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার দারা প্রভাবিত। এথানকার সত্যাগ্রহ ছিল সেথানকার সত্যাগ্রহেরই ক্রমবিকাশ। এমন কি ওই যে দাঙী অভিযান ওটাও ট্রান্সভাল মার্চের পূর্বাম্বর্ত্তি।

পূবাস্থব্যতি বললুম। পুনরাবৃত্তি নয়। গান্ধীজী কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না।
কিন্তু থেই বেখানে ছাডতেন দেখান থেকেই আবার তুলে নিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার
সেই বিখ্যাত মার্চ বেখানে এসে থেমেছিল সেখান থেকে তাকে দাণ্ডীর সম্ফ্রকুল অবধি
সম্প্রাবিত করা গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তারা ব্য়র যুদ্ধে জিতলেও কিছুদিন বাদে তাঁদের অস্তঃপরিবর্তন হয়। তাঁরা মিটমাটের জক্তে হাত বাভিয়ে দেন। তথন দক্ষিণ আফ্রিকানরা যে সংবিধান রচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাই পাশ করে দেয়, তার একটি কমাও রদবদল করে না। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে ব্য়র যুদ্ধের বিকল্প গণসত্যাগ্রহ। আপাতত ইংরেজরা সে আন্দোলন দমন করলেও আথেরে ভারতের অনমনীয় সংকল্প ও অদমনীয় বীরত্ব তাদের অস্তর স্পর্শ করবে। তাদের অস্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তারা মিটমাটের জন্তে উদগ্রীব হবে। তথন ভারতীয়রা যে সংবিধান রচনা করবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই সংবিধানই পাশ করবে, তার একটি কমাও রদবদল করবেনা। ভারতও ব্রিটিশ সামাজ্যেবাদের অধীনতা থেকে মৃক্ত হবার পর ব্রিটেনের সঙ্গে সমান স্বাধীনাল্ব হিশা হিসাবে যুক্ত থাকতে রাজী হবে।

এই যথন তাঁর বিশাস তথন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও স্বাধীমতা বিকিয়ে না দিয়ে চুক্তি করা তাঁর দিক থেকে ভূল হয়নি, ঠিকই হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার ছ্য়ার তো থোলাই রইল, তার উপায় যে গণসত্যাগ্রহ তার ছ্য়ারও বন্ধ হয়ে গেল না। গোল টেবিল বৈঠকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা না মেলে, যদি তাঁকে সেখান থেকে খালি হাতে ক্ষিরে আসতে হয়, তবে গণসত্যাগ্রহ পুনরারম্ভ করতে

বাধা কী ? অবশ্য একবার একটা ছেদ পড়লে আন্দোলনের মোমেন্টাম নষ্ট হয়, গতিবেগ নতুন করে সঞ্চার করা তত সহজ নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ভূল বই কি। গান্ধীজী ঈশ্বরবাদী মাহুষ। ভবিশ্বতের ভাবনা ভবিশ্বতের উপর ছেড়ে দিয়ে বর্তমান যেটা কর্তব্য সেইটেই করেন। বর্তমান কর্তব্য লড় আরউইনের বন্ধুতার কর গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ শ্বীকার।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে চায়ের সময় হলো। বড়লাট গান্ধীজীকেও এক পেয়ালা থেতে বলেন। অমনিভাবে পরস্পরের স্বাস্থ্যের জন্মে টোস্ট করা যাবে। গান্ধীজী চায়ের বদলে চেয়ে নিলেন লেবুর বস। তার সঙ্গে ছিল এক প্রিয়া।বেমাইনী মন। তারই এক রত্তি বড়লাটকে দেখিয়ে লেবুর রসে ফেলে বলেন, "ইওর একসেলেন্সী, আমার মনে পড়ছে বোস্টন টী পার্টি।" বড়লাট তাঁর রসিকতায় মৃদ্ধ হয়েছিলেন কি না বলা যায় না, তবে তিনিও তামাশা করতে ছাড়েন না, যথন দেখেন যে গান্ধীজী তাঁর চাদর ফেলে যাচ্ছেন। বড়লাট ওটি তুলে নিয়ে বললেন, "গান্ধী, আপনার পরনে এমন কিছু নেই, আপনি জানেন, যে এটি ফেলে গেলেও চলে।"

ওদিকে তর্জন গর্জন করছিলেন উইনস্টন চার্চিল। রাজপ্রতিনিধি ভবনের সোপান বেরে দৃগুপদে চলেছে এক মর্থ উলঙ্গ ফকির!

দৃশ্যটা কেবল চার্চিলের নয়, আরো অনেকের অন্তর্দাহ ঘটায়। এইজন্তে।য়ে গান্ধীকে যে-মধাদা দেওয়। হলো তা সমকক্ষের মর্ধাদা। ভারতীয়দের আর কাউকে তা দেওয়। হয়নি।

### ॥ এগারের ॥

সেই একদিন আর এই একদিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সদ্য উপনীত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমটাদ গান্ধী কর্ম উপলক্ষে ভারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন। রেলেব ফার্স্ট ক্লাদে তিনিই প্রথম•কালা আদমি। মারিৎদবুর্গে এক গোরা আদমি ওঠেন। কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় ভ্রমণ করতে হবে তা কি কখনো হয় ? সাহেব তৎক্ষণাৎ গিয়ে রেল কর্মচারীকে ডেকে আনেন। যাত্রীর হাতে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখেও হকুম দেওয়া হয় ভ্যানে সরে বেতে। গান্ধী সে কুকুম অমাক্ত করেন। তথন তাঁকে মালসমেত নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। ফৌননের

শুরেটিং ক্লমে সারা রাত প্রথর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গান্ধীক্রী ভাবতে থাকেন কী তাঁর কর্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন, না এই অক্সায়ের শেষ দেখবেন। সেদিন সেই যে উত্তর তিনি অস্তরে অমূভব করেন সে উত্তর কেবল একটি ব্যক্তির নয়, একটি জাতিরও উত্তর। আর কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নয়, ভারতের ভারতীয়দেরও উত্তর।

দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের ক্রমাধ্য ভারতের অহিংস সংগ্রাম। গাদ্ধী আরউইন চুক্তি। এটা আরো মর্যাদাযুক্ত। আটস বিদিও সরকারের শীর্ষ তবু আরউইনের মতো রাষ্ট্রের শীর্ষ নন। প্রধানমন্ত্রী, রাজপ্রতিভূ নন। রাজার সঙ্গে সমান হয়ে কথাবার্তা বলবে, স্বাক্ষর করবে, এত বড়ো স্পর্ধা কোন্প্রজার ? তাহলে রাজার মর্যাদা থাকে কোথায় ? চার্চিল তো মাথার চুল ছি ড্বেনেই। ওদেশের রক্ষণশীল দলের এক ত্র্মর অংশ, এদেশের সাহেব মহলের এক ঝাম্ব অংশ, এ জালা ভূলতে অপারগ। তা ছাড়া তাঁদের এথানকার আমীর ওমরাহ কি ভূলতে পারেন যে তাঁদের ভাগ্যে যা জোটেনি গান্ধীর ভাগ্যে তাই জুটবে ?

ব্রিটিশ সরকারের চিরকেলে পলিসি আগে হিন্দুম্সলমানের বোঝাপড়া হবে, পরে হিন্দুম্সলমানের যোগফল যে ভারত সেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বোঝাপড়া হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লগুনে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা। তাতে এবার আর একটা নতুন অক্ষ জুড়ে দেওয়া হয়। দেশীয় রাজস্তা। তাঁদের সঙ্গেও অগ্রিম বোঝাপড়া চাই। ইতিমধ্যে বেঠকের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। তাতে কংগ্রেস উপস্থিত না থাকায় কংগ্রেসের অমুপন্থিতিতে কোনো গুক্তঅপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনও কি তেমনি অপূর্ণান্ধ হবে? যাতে পূর্ণান্ধ হয় তার জল্যে আরউইনের উপর ভার পড়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে যোগ দেওয়াতে হবে। তারই পরিণতি গান্ধী আরউইন চুক্তি। গোল টেবিল বৈঠকের পটভূমিকা না থাকলেও তেমন অঘটন ঘটবার কথা নয়। ব্রিটিশ পলিসির দিক থেকে ওটা প্রক্ষিপ্ত। তার জল্যে সাধুবাদ দিতে হয় সাধুপ্রকৃতির বডলাট আরউইনকে, বার চোথে প্রেফিজর প্রশ্নটাই চূড়ান্ত নয়। আর তথনকার লেবার পার্টির গবন মেন্টকে, বারা নিজেরা নিচের থেকে উঠেছেন বলে সাম্যবাদী।

গান্ধীজী গোল টেবিলে যোগ দেবার পূর্বেই শ্রমিক সরকার হঠাৎ পদত্যাগ করেন।
যদিও তাঁদেরি মেজরিটি। সেটাও একটা অঘটন। অর্থ নৈতিক মন্দা এসে এমন এক
পরিস্থিতি হাই করেছিল যে ব্যাল্পগুলোর গায়ে হাত না দিলেই নয়। সে সাহস শ্রমিক
সরকারের ছিল না। কারণ তাঁদের পেছনে সে স্যাল্পন ছিল না। ভোটের জোরে
ক্যান্তার আসনে বসলেই তো সংঘবন্ধ কারেমী সার্থের অন্দে অনুশ-প্রয়োগ করা চলে না।

ছাতও ক্ষেপে গিয়ে মাহতকে ফেলে দিতে পারে। শ্রমিক সরকার মানে মানে গদী ছেড়ে দেন। ক্ষমতায় বাঁরা আসেন তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষণীল ও উদারনৈতিক দলের লোক, কিন্তু তাঁদেরও সদার সেই ব্যামজে ম্যাকডোনাতঃ।

গান্ধীজীকে প্রভৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয়। গোল টেবিলের সভাপতি লর্ড স্যাঙ্কি তাঁকে মহাত্মা বলে আপনার বাম পার্শ্বের আসনে বসান। বিলিতী কেতায় সেটিই সেরা আসন। ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে মহাত্মা বলেন। বসভূইন ও হোর তাঁর সঙ্গে ভাব করেন। গোল টেবিলের তাৎপর্য এই যে উপস্থিত সকলেরই সমান মর্যাদা। বিটেন যে গোল টেবিলে রাজী হয়েছে এটা নিশ্চয়ই একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ। সকলেই গোড়ার দিকে আশাবাদী ছিলেন যে এইবার ভারতের সংবিধানগত সমস্থার আপসে মিটমাট হবে।

কৈছ ত্'দিন থেতে না খেতেই দেখা গেল যে যার জায়গায় অটল। সৌজন্তের অভাব নেই, অভাব সমঝোতার। গান্ধীকে কোণঠাসা করা হলো, করলেন মাইনরিটিরা। বিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজস ছিল। আর গান্ধীও যে লাইন নিলেন সেটাও তাঁকে কোণঠাসা করল। তারপর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ঘরোয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে অন্তয়নস্ক থাকায় ভারতকে কী দেবেন না দেবেন খুলে বলতে পারছিলেন না। ব্রিটেন কী দিচ্ছে জানলে তবে তো ভাগাভাগি হবে।

মোটাম্টি এইরকম আভাস পাওয়া গেল যে সাইমন কমিশন যা দিতে বলেছেন বিটিশ সরকার ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জত্যে তার চেয়ে বেশী দিতে রাজী আছেন। পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ন্ত্রশাসনের অধিক অপূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় স্বায়ন্ত্র শাসন। কেন্দ্রেও ভারতীয়রা মন্ত্রিজ করবেন। কিন্তু তাঁরা দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির ভার পাবেন না। আর তাঁদের দায়িত্ব যার কাছে সেই আইনসভার স্বাই যে নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন তাও নয়। আর নির্বাচিত প্রতিনিধি বারা তাঁরা যে প্রাপ্তবয়ন্ধ মাত্রের ছারা নির্বাচিত হবেন তাও নয়। আর নির্বাচিক মণ্ডলী যে ধর্মনির্বিশেষে ক্রনির্বিশেষ যৌথনির্বাচকমণ্ডলী হবে তাও নয়। আর বডলাট যে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তে আদেই স্কুক্রেপ করবেন না তাও নয়। সিভিল সার্ভিদ যে বিদায় নেবে তাও নয়।

গান্ধীজী বিদেশী বণিক স্বার্থের বিপক্ষে—এমন কি দেশীয় বণিক স্বার্থের বিপক্ষেও
—বলেন, যদি তা স্বদেশের—বিশেষ করে স্বদেশের দরিদ্রদের—স্বার্থের বিরোধী হয়।
তেমনি-মনোনয়ন প্রথার বিপক্ষে বলেন, বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আদবেন
বারা তাঁকের মনোনয়নের। তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করতে
ক্রেন, খাতে ভোট দিতে গরির লোকের্গ্র পাবে। তেমনি দেশ্রক্ষা ও প্ররাষ্ট্রনীতি

ভারতীয়দ্ধের হাতে ছেড়ে দিতে বলেন, যাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীন সরকারের মতো কাজ করতে পারেন। এমনি আরো অনেক বিষয়েই ভিনি স্পষ্ট কথা বলেন।

কিছ্ক সেসব কৃথা কার কথা ? তাঁর নিজের, না তিনি যাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাদের ? কাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তিনি ?

এই নিয়েই বেধে যায় গোল। গান্ধীজ্ঞীর মতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আর কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের সর্বজনের প্রতিনিধি। হিন্দু মুসলমান শিথ প্রীষ্টান পার্শী ইত্যাদি সকলের। কংগ্রেস লড়াই করছে সকলের হয়ে। একমাত্র কংগ্রেসই লড়াই করছে। সন্ধির সময় থখন আসবে তখন সন্ধি হবে কংগ্রেসে ব্রিটিশে। কংগ্রেসই ভারত, স্ক্তরাং ভারতে ব্রিটেনে। কংগ্রেস অক্যান্ত দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাদের সঙ্গেও মিটমাট করবে। কিন্তু তারা এক একটা অংশের প্রতিনিধি। সমর্গ্রের নয়। কংগ্রেসই সমগ্রের প্রতিনিধি।

তিনি যে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি এটা মেনে নিতে কারো আপত্তি ছিল না।
কিন্তু কংগ্রেস যে ভারতের সর্বজনের একমাত্র প্রতিনিধি, কংগ্রেসই যে ভারত এবং
ভারতের হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সেটেলমেন্টের অধিকারী এতে আপত্তি ছিল মাইনরিটিনের
তথা দেশীয় রাজাদের তথা সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের।

ইতিমধ্যেই এমনভাবে জোট পাকানো হয়েছিল যাতে ভাবী সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করার জন্মে ছটি ব্লক থাকে। একটি প্রাক্তন জফিসিয়াল ব্লকের পরিবর্তে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদের ব্লক। অপরটি ঘাবতীয় মাইনরিটিকে স্বতম্ব নির্বাচন তথা ওয়েটেজ সহযোগে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাদের সম্মিলিত ব্লক। এই ছটি ব্লক-থাকতে কংগ্রেস কিছুতেই একক মেজরিটি পাবে না। তাকে বাধ্য হয়ে কোয়ালিশন করতে হবে।

ভারতের ভাবী সরকার ফেডারল সরকার হবে আর সেই সরকারের স্বন্ধপ হবে কোয়ালিশন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যেই মাইনরিটি প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করেন। তাঁদের সঙ্গে বিদেশী বণিকরাও ছিলেন। তেমনি দেশীয় রাজারাও নিজেদের মধ্যে সেইদ্ধপ বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের শর্ড তাঁদের রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদেরি মনোনীত পাত্রমিত্র হবেন, প্রজাদের মনোনীত প্রতিনিধি হবেন না।

এখন সব চেয়ে অভূত ব্যাপার হলো মাইনরিটিদের দলে হিন্দুসমাঞ্জের একটি অবিভাজ্য অক অবদমিত শ্রেণী। একে তো মাইনরিটিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ও তার উপরে ওয়েটেকের দাবী মেনে নিলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ফুল্ল হয়। ঐতিহাসিক কারণে মুসলমান ও শিখদের বেলা সেটা না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু হিন্দুসমাজের একটি অন্দের বেলা তেমন দাবী মেনে নিলে কেবল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নয়, সামাজিক সংহতিও ক্ষা হয়। তা ছাড়া সংবিধানের যদি অস্পৃত্যতা কায়েম হয় তো সমাজেও আইনত কায়েম হবে। কতকগুলি মাত্যুকে চিরকাল অস্পৃত্য করে রাথা কি তাদের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে বা দেশের পক্ষে ভালো হবে ?

গান্ধীন্দ্রী কোনো মতেই হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেবেন না, জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবেন এটা ধ্রুব। ইতিমধ্যে অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন বে সাম্প্রাণায়িক সমস্থা নিয়ে ধথন গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে তথন সমস্থাটার সমাধান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। তিনি সালিশী করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া মানে তাঁর রোয়েদাদ চোথ বুজে মেনে নিতে রাজী হওয়া। সেইজন্তে গান্ধীন্দ্রী তেমন প্রস্তাবে সায় দেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো রোয়েদাদ দেন তিনি ও কংগ্রেস তা গ্রহণ করবেন কি না বিবেচনা করবেন। কিন্তু সে রোয়েদাদে যদি হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকৃত হয়ে থাকে তবে তিনি সে সংশটা প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। ম্যাকডোনান্ডকে তিনি সতর্ক করে দেন।

ব্রিটেন ভারতকে যতবার শাসনসংস্কার দিয়েছে ততবার নিজের হাতে কিছু রেথেছে, ভারতের হাতে কিছু দিয়েছে। আর ভারতের হাতে যা দিয়েছে তাকে তু'ভাগ করে একভাগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদীদের, একভাগ মাইনরিটিদের। মর্লি মিন্টো শাসন-সংস্কারের সময় থেকে এইরকম চলে আসছে। ভারতীয়দের যা দেবার তা তু'ভাগ করে দেবার আগে তাদের দঙ্গে পরামর্শ করাও ব্রিটেশ রীতি। তারা যদি একমত হয় তবে তারাই ভাগাভাগি করার দারিছ নেয়। পরে ব্রিটেন সেটাকে শাসনসংস্কারের সামিল করে আইনের স্বীঞ্চি দেয়। তারা যদি একমত হতে না পারে তবে ব্রিটেনই নিজের দায়িছে ভাগাভাগি করে ও সেটা শাসনসংকারের সামিল হয়। তপন সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যস্তর থাকে না। সেটাকে অগ্রাহ্থ করলে শাসনসংস্কারটাকেও অগ্রাহ্থ করা হয়। ততদর যেতে কতক লোক রাজী হলেও কতক লোক রাজী নয়।

মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রাক্কালে কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে ধে ভাগাভাগি করে সেটার নাম লখ্নউ চুক্তি। সেটাতে ঝীণার হাত ছিল। শোনা যায় টিলকেরও হাত। তিনি ইঙ্ক ভারতীয় সংগ্রামের পাণাপাশি হিন্দুমূলীম সংগ্রাম দ্বিহয়ে রাখতে চাননি। তাই বাইরের সংগ্রামে স্বটা জার দেবার আশায় ভিতরের সংগ্রাম মিটিয়ে ফেলতে উল্লোগী হয়েছিলেন। লখ্নউতে কংগ্রেস ম্প্লমানদের জ্যে স্বতম্ব নির্বাচন ভো স্বীকার করেই, বেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালবু সেসব

প্রদেশে উপরস্থ ওয়েটেজ বা অভিরিক্ত আদন কব্ল করে। পরিবর্তে লীগও কব্ল করে যেদব প্রদেশে অনুসলমানরা সংখ্যালঘু সেদব প্রদেশে অনুসলমানদের জন্যে ওয়েটেজ বা অভিরিক্ত আদন। পরে দেখা গেল যে মুসলমানদের জন্যে স্বতম্ব নির্বাচন মানে অমুসলমানদের জন্যেও স্বতম্ব নির্বাচন। মুসলমানরা যেমন শুধু মুসলমানদের ভোটেই নির্বাচিত হয়। অপর সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহির দায় থাকে না বলে মুসলমানরাও যেমন সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে অমুসলমানরাও তেমনি। স্বাই যদি সমান সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয় তবে সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাত লেগেই থাকে। জাতীয় সংগ্রামের জন্যে একাগ্রতা ও একতা কোথায় গ

সেইজন্মে মোতিলাল নেহক কমিটির পরিকল্পিত সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়। সেইসকে ওয়েটেজ। তবে যেসব প্রদেশে মৃসলমানরা সংখ্যালয় সেসব প্রদেশে তাদের জন্মে আসন সংরক্ষণ বিহিত হয়, কিন্তু অমূপাতের অতিরিক্ত আসন নয়। এটা কতক মৃসলমানের সমর্থন পেলেও প্রভাবশালী মৃসলমানদের সম্মতি পায় না। এটাক তক মৃসলমানের সমর্থনি পেলেও প্রভাবশালী মৃসলমানদের সম্মতি পায় না। এটাক তক মৃসলমানের সমর্থনি ওয়েটেজ মেন একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ। গোল টেবিল বৈঠকে এটাকের সদলবলে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অভ্যমতের প্রতিনিধি ছিলেন একমাত্র সার আলী ইমাম, কিন্তু তাকে মৃথ খুলতে দেওয়া হলো না। মৃসলমানদের জন্মে বতর নির্বাচন তথা ওয়েটেজ কেবল নয়, প্রত্যেকটি মাইনরিটির জন্মও তাই। এমন কি হিন্দুসমাজভুক্ত অবদ্যতি শ্রেণীর জন্মেও। সরাই মিলে এই ম্মে একটা চুক্তি করেন, তাকে বলে মাইনরিটিজ পাাকট। তাতে মাইনরিটি বলে গণ্য হন ইউরোপীয় বণিকরাও।

এঁদের দাবী মেনে নিলে এঁরা যে পরিবর্তে অক্সপক্ষের দাবী মেনে নেবেন তা নয়। হিন্দুরা—এখন থেকে বর্ণহিন্দুরা—যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও পূর্বের মতো ওয়েটেজ পাবে না। মাঝখান থেকে কেন্দ্রে সংখ্যাগুরুত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। লখ্ নউ চুক্তি ছিল একটা বারগেন, তাতে ত্র'পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমান। তার পেছনে ছিল একটা দেওয়ান নেওয়ার মনোভাব। গোল টেবিলের মাইনরিটিরা চান একতরফা লাভ। ক্ষতির বোঝাটা চাপিয়ে দেবেন অক্য তরকের উপর। যেমন করে বিজেতারা চাপিয়ে দেয় বিজিতের উপরে। গান্ধী যদি মেনে নেন তাহলে যে পূর্ণ স্বাধীনতা স্থগম হবে তা নয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংখ্যাম নিশ্রয়োজন হবে তাও নয়। সংগ্রামে সাম্প্রাদারিকতাবাদীদের সহযোগিতা পাবেন তাও নয়। সাম্প্রদায়িক তাওব বরাবরের জন্মে খেমে যাবে তাও নয়। তিনি মেনে নিন, আর নাই নিন মাইনরিট প্যাক্টওয়ালারা ব্রিটিশ

সরকারের উপরেই শেষ ভরসা রাখেন, তাঁর উপরে নয। তিনি যদি মেনে নেন তা হলে ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে ওটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হবে। যদি মেনে না নেন তা হলে তো ব্রিটিশ সরকারের কাডে গিয়ে বলা হবে রক্ষাকবচ দিতে।

তিনি ও ফাঁদে পা দেন না। ব্রিটিশ সরকার যদি রক্ষাকবচ দিতে চান নিজেদের দায়িছে দেবেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের একভাগ যে অবদমিত শ্রেণী তাকে যা দেবার তা হিন্দুরাই দেবে. ব্রিটিশ সরকার না। অপরাপর সম্প্রাদায় না। স্বতম্র নির্বাচন যদিও সকলের পক্ষেই থারাপ তবু হরিজনদের পক্ষে আরো বেনী থারাপ। শিথ চিরকাল শিথ থাকতে পারে, কিন্দু অস্পৃশ্র চিরকাল অস্পৃশ্র থাকতে পারে না, থাকা অন্যায়। হিন্দু সংস্কারকরা বার্থ হবেন, যদি সরকার ওভাবে অস্পৃশ্রতাকে কায়েমী হতে দেন। তা ছাড়া আবার এক সাম্প্রদায়িক বিবাদ শুক্ত হবে। বর্ণহিন্দু বনাম হরিজন। সমাজ দুর্বল হবে, রাষ্ট্র দুর্বল হবে।

গোল টেবিল বৈঠকে ঝীণা সাহেবও ছিলেন। তথনো তিনি পুরোদপ্তর সাম্প্রদায়িক হননি। অক্সাক্তদের তুলনায় কংগ্রেসের কাছাকাছি। তিনি আশা করেছিলেন লখ্নউ চুক্তির মতে। এবার আরো একটি চুক্তি হবে। যদি গান্ধী কথাবার্তা চালাতে রাজী হন। গান্ধী একদা ল্খনউ চুক্তি সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে বিরপ হয়েছিলেন। আর অমনধারা চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। ঝীণা চোথে অন্ধকার দেখেন। দেশে কিরে আসেন না। বিলেতেই প্র্যাকটিস করেন। চার বছর পরে যথন ফেরেন তথন তিনি গান্ধীর কাছ থেকে কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। যদিও বিটিশ সরকারের আরো কাছে নন। ছই শিবিরের মাঝামাঝি তিনি তার তৃতীয় শিবির সন্ধিশে করেন। মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করে তিনি হয়ে ওঠন তার একমাত্র প্রতিনিধি। আর মুসলিম লীগ হয়ে উঠতে চায় মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি।

## ॥ वादवा ॥

গোল টেবিল বৈঠকের কাছে বল আশা ছিল। তা নইলে ও বৈঠক বসত না, ওতে কংগ্রেসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হতো না, তার জন্মে গান্ধী আরউইন চুক্তির নজীর স্থাপন করতে ব্রিটিশ প্রভুরা সম্মত হতেন না।

আশাভদের জন্তে কে দায়ী কে দায়ী নয়, কে কতটুকু দায়ী, এ বিচার ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু জার ফল কী হলে। তা দেখা যাক। ফল হলো এই যে দেশীয় রাজারা আন্তে আন্তে পিছিয়ে গেলেন। কেডারেশনে যোগ দিতে তাঁদের সতি। তেমন কোনো তাগিদ ছিল না। কর্তারাই তাঁদের ধরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী রকের মতে। একটা আজ্ঞাবহ রক্ গঠন করা যায়। সেই ছিন্দ্র দিয়ে কে জানে কথন দেশীয় রাজ্যে গণতন্ত্র চুকবে আর রাজাদের কর্তৃ বিযাবে এই-ভয়ে তাঁরা ক্রমে ক্রমে বিমুখ হলেন।

বাকী থাকে পরিকল্পিত মাইনরিটি ব্লক। কিন্তু তাকে দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যালান্দ করতে হলে এত বেশী ওয়েটেজ দিতে হয় যে মেজরিটি ও মাইনরিটি সমান হয়ে যায়। যাকে বলে প্যারিটি। তা হলে দাঁডিপাল্ল। থেকে যায় বড়লাটের হাতে। তার নাম স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস কথনো তাতে রাজী হতে পারে না।

তা ছাড়া ও জিনিস মাইনরিটিদের শিবিরে হরিজনদের না ঢোকালে সম্ভব নয়। সেটা করতে গেলে হিন্দুসমাজের বল কমে যায়, অস্পৃত্যাও আইনসিদ্ধ হয়। গান্ধীজী তার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সংকল্প। অথচ সেটা যদি না করা হয় তবে মাইনরিটি ব্লক কংগ্রেসেব সমকক্ষ হতে পারে না।

কংগ্রেসকে তা হলে ব্যালান্স করবে কে ? কেউ যদি না করে তবে কেডারেশনের হয়ে দাঁডায় কংগ্রেসরাজ। কেডারেশনের আইডিয়াটা এসেছিল ম্সলমানদের মহল থেকে। তাঁরা চেয়েছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দু মেজরিটি রাজস্ব করতে পারবে না, যদি মেজরিটি আর মাইনরিটির সমান ওজন হয়। কিন্তু মহাত্মার অনশনের পরে দেখা গেল হরিজন বিনা তাঁরা ওজনে হালকা। হরিজন সমেত কংগ্রেস ওজনে ভারী।

তাই যে-মুসলমানদের মহল একদিন ফেডারেশন দাবী করেছিলেন তাঁরাই আরেক-দিন ফেডারেশন প্রত্যাহার করে পার্টিশনের প্রস্তাব তুললেন। অথও ভারত আর নয়। এখন চাই মোসলেম ভারত। যার অন্য নাম পাকিস্তান।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান কথাটির উৎপত্তি ওই গোল টেবিল বৈঠকের পরেই। বৈঠকের বাইরে রহমৎ আলী বলে এক জন ছাত্র মৃদলিমপ্রধান প্রদেশগুলির নামের আছা অক্ষর মিলিয়ে ওই পেটেণ্ট শব্দটি উদ্ভাবন করেন। সে সময় মৃদলিম জননায়করা কেউ ওতে গুরুত্ব আরোপ করেনি। সবাই তাঁরা ছিলেন অথও ও অবিভাজ্য ভারতে বিশাসী। তাঁদের অবিশাস গুধু ব্রিটিশরাচ্ছের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেসরাজের উপর। কারণ কংগ্রেসরাজ কার্যত হিন্দ্রাজই হবে। তাঁদের ভরসা ছিল যে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির স্ত্ত্রে এমন এক মীমাংসায় পৌছনো যাবে যেটা মৃসলমানদের গ্রহণযোগ্য, অথচ কংগ্রেসর বর্জনযোগ্য নয়। গান্ধী যদি তাতে হাজী হয়ে যান ব্রিটিশকে রাজী করানোর

দায় অক্টেরা নেবেন। তাঁরাও তো চান ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি। তবে তার আগে চান সম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত।

ওইখানেই কাঁটা। সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত আর রাজনৈতিক অগ্রগতি হুটোর মধ্যে কোন্টা এক নম্বর ও কোন্টা হু'নম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে গভীর মতভেদ। কংগ্রেসের কাছে, গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ হচ্ছে এক নম্বর ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হু'নম্বর। মুসলিম নেতাদের কাছে ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হচ্ছে এক নম্বর, স্বরাজ বা স্বায়ন্তশাসন হচ্ছে হু নম্বর। এ মতভেদ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির একটা ফাণ্ডামেন্টাল রিয়ালিটি। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটা আরো প্রকট হয়। মতভেদের উপসাগরের উপর সেতৃবন্ধ করেছিলেন ঝীণা। তাঁর পেছনে ছিলেন টিলক। কিছু তাঁদের সেই লখ্নউ চুক্তির পরে দেখা গেল উপসাগর আরো প্রশন্ত হয়েছে, স্বতরাং আরো প্রশন্ত হেল্ড চাই। এবার কিছু কংগ্রেস বা গান্ধী সেদিক দিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, কারণ পরে সেই উপসাপর আরো বেশী প্রশন্ত হবে, আরও বেশী প্রশন্ত সেতৃর দরকার হবে। অমন করে যে সমাধান হয় সেটা চূড়ান্ত নম। আর তাতে করে সাম্রাজ্যের অন্ত হয় কোথায়? লড়তে তো হবেই বার বার। লড়াইয়ের সময় মুসলিম লীগ কোথায়?

লড়ুয়ে মুসলমানদের নিয়েই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যেকাজ আর কেউ কোনোদিন পারেনি। খেলাফতীদের সর্দার হবার পরেই তিনি কংগ্রেসীদেরও সর্দার হন। খেলাফতীরা এর মধ্যে পিছিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও লড়ুয়ে মুসলমান বড়ো কম নেই গান্ধীজীর শিবিরে। গান্ধীজীর মন পড়ে রয়েছিল স্বদেশের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত সংগ্রামে। হিন্দুমুসলমানের সংগ্রামী একতায়। গোল টেবিল বৈঠকের উপর তাঁর আন্থা থাকলে তিনি বড়ো বড়ো কংগ্রেস নেতাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তা বলে মানবপ্রকৃতিতে তাঁর অবিশাদ ছিল না। স্থ্যোগের সন্ম্যবহার করতে হবে। স্বাই মিলে একবার দেখতে হবে গোল টেবিলে সন্মানজনক মিটমাটের স্ক্রোগ ছাড়েন না। স্ব্রোগে পেলে গ্রহণ করেন, প্রোণপণ চেষ্টা করেন। ব্যর্থতাও সিন্ধির সোপান।

তারপর অহিংসাবাদী স্থোগ পেলেই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচর করে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তনে প্রয়াসী হন। গোল টেবিল বৈঠক তাঁকে অভ্তপূর্ব স্থযোগ দৈয়। বৈঠকের সভাপতি লর্ড স্থান্ধি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"How Mr Gandhi managed to stand the physical and mental strain of that Conference has always been a marves to me. Without

fail he was there at the beginning and he remained till the end of the day's work. A note made at the time tells me that on some days as many as 80,000 words were spoken. But Mr. Gandhi's real task only began when the Conference adjourned. Hour after hour till late in the night, and early in the morning, he was engaged in conversations and interviews with the different interests, doing his best to get them into line and to bring them to his own way of thinking. Prime Ministers and Dictators have means and opportunities of imposing their views on their peoples, but it is doubtful whether there has ever been any man, other than Mr. Gandhi, who has in his lifetime won so many millions of men over to his side by his own efforts and example."

সাধারণতঃ তিনি দিনে একুশ ঘণ্টা থাটতেন। তাঁর মতে গোল টেবিল বৈঠকের বাইরেই আদত গোল টেবিল বৈঠক। তাঁর কাজ কেবল জনাকয়েক রাজনীতিককে নিয়ে নয়, সর্ব স্তরের ইংরেজকে নিয়ে। ইংরেজ জাতিকে নিয়ে। সেইজয়ে তাঁর আস্থানা ওয়েন্ট এ৫৪র সম্রান্ত হোটেলে নয়, ইন্ট এ৫৪র গরিবপাড়ায় অবস্থিত কিংসলী হল নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে। যাকে বলা হয় সেটলমেন্ট । কতকটা আশ্রম, কতকটা ক্লাব। য়ুদ্ধে নিহত কিংসলী লেন্টারের বোন মুরিয়েল তার পরিচালিকা। আমার বন্ধর বন্ধু। এব বছর তুই আগে আমিও সেথানে গেছি। উপর তলায় কয়েকটি সেল দেখেছিল্ম, যেমন মঠবাছিতে থাকে। সাধক কর্মীদের জল্যে। তারই একটিতে গান্ধীজী তিনমাস থাকেন। মীয়া বেনকে নির্দেশ দেন তাঁর থোরাকের জল্যে দিনে দেড় শিলিং বা এক টাকার বেশী যেন পরচ না হয়। বিলেতে গিয়েও তিনি তাঁর বেশভ্ষা বন্ধান না। সেই অবর্ধ উলক্ষ ক্রির।

কাজকর্মের স্থবিধের জন্মে তিনি নাইটসব্রিজ অঞ্চলে রাখেন ছোট একটি আপিন। অসংখ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দাক্ষাৎ করেন বা তিনি তাঁদের সঙ্গে। বার্নার্ড শ তাঁদের একজন। শ বলেন গান্ধী হচ্ছেন 'মহাত্মা মেজর' আর তিনি 'মহাত্মা মাইনর'। শ আরো বলেন, "আপনি ও আমি পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক।"

চার্চিল গান্ধীর দক্ষে সাক্ষাৎকারের অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, চার্চিলেরই এক সম্পর্কিতা ভগিনী ক্লেয়ার শেরিডান স্বতঃপ্রব্রন্ত হয়ে সরোজিনী নাইডুর সহায়তায় মহাত্মার যূর্তি মডেল করার অন্তমতি পান। গান্ধীজী সহজে রাজী হননি। উনি পোজ করবেন না।

মিসেদ শেরিভান লেনিনেরও মৃতি মডেল করেছিলেন। এগারে। বছর আগে। তথন লেনিনও একই রকম শত করেছিলেন। হ'জনের মধ্যে কৌতৃহলপ্রদ দাদৃশ্য ছিল।

'The first time I found myself in his presence, the Mahatma said (just as Lenin had said), "I cannot pose, you must let me go on with my work, and do the best you can."

Gandhi squatting upon the floor proceeded with his weaving. Lenin in his office chair went on reading.

I sensed—on both occasions—a silent resentment, but in each case it ended on terms of great mutual friendship. One day Gandhi in almost the same words and with the same ironical smile as Lenin, observed:

"So you are a cousin of Mr. Winston Churchill!"

It was the same old joke: Winston's relation fraternising (yes?) with his arch enemy! And Gandhi pursued:

"You know he refuses to see me? But you will tell him, won't you, from me how glad I am to see you."

Lenin in much the same way: "You will tell your cousin...etc"

And when their respective heads were finished and I asked one and the other the question: "What do you think of it?" They answered identically. "I don't know--I cannot judge my own face.

and I know nothing about Art-but you have worked well!"

লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর এই সাদৃশ্যের বর্ণনায় মনে পড়ে লেনিনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে "লেনিন ও গান্ধী" বলে একথানি নামকরা বই বেরোয়। লেথক একজন অব্ভিয়ান। রেনে ক্লাএলপ-মিলার। এ যুগে এক-বন্ধনীভূক্ত করবার মতো নাম ওই ছটিই। যদিও মতবাদ ভিন্ন।

কিংস্লী হলে আমোদ আহলাদের সময়েও গান্ধীজীকে ডাক পড়ত। প্রায়ই লোক-মৃত্যস্থলে উপস্থিত থাকডেন। "মি: গান্ধী, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নাচবেন না?" শ্রমিক নরনারীর এই অমুরোধে গান্ধীজী বলতেন, "নিশ্চয়। আমার হাতের ছড়ি হবে আমার সন্ধিনী।"

এটা হলো ওদের নির্দোষ বিনোদন। ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে এতে বোগ দিতে হয়। এ নিয়ে গান্ধীজীর এক পিউরিটান অন্থবর্তী প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "যাদের সঙ্গে আমরা মিশতে চাই তাদের জীবনের ধারা বুঝতে হবে, তার সমঝদার হতে হবে। ভুলে যেয়ো না লোকনৃত্য হচ্ছে ইংরেজ জাতির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা।"

শমর করে তিনি দিন-ছুই কাটিয়ে আদেন ল্যাক্কাশায়ারের মিল মজত্রদের সঙ্গে।
যারা তাঁরই বয়কট আন্দোলনের দক্ষন বেকার। তাদের সমবেদনা জানিয়ে তিনি
বোঝান যে বেকার হলেও তারা বৃভূক্ষ নয়, যেমন ভারতের কর্মহীন ও অর্ধ কর্মহীন
নয়নারী। তারা কি ভারতের কাটুনি ও তাঁতীদের মুথের গ্রাস কেডে নিয়ে নিজেবা
সমৃদ্ধ হবে ? তারা বোঝে ও তার সঙ্গে একমত হয়। তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে
ফোটো তোলায়। চীয়ার দেয়। বেশীর ভাগই মজ্বনী। তাদের মাঝথানে পডে
গাদ্ধী যেমন সহাস তেমনি লক্ষাকুল।

একদিকে যেমন ইংলণ্ডের দীনতৃঃখীদের সঙ্গে মেশা অন্তদিকে তেমনি ধার্মিক, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী তথা রাজনীতিকদের সঙ্গে। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। এমন কি রাজা পঞ্চম জজে ব বাকিংহাম প্রাসাদেও। সেথানেও সেই ফকিরের বেশ। রাজা বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি। তথন ও তারপরেও ১৯১৮ সাল অবধি আপনি তো একজন ভালো মাহ্ম্য ছিলেন। পরে আপনার মধ্যে কিছু একটা বিগড়ে যায় বলে মনে হয়।" গান্ধী তার সঙ্গে তর্ক করেন না। নীরব থাকেন। পরে যথন রাজা আরে। বলেন যে বিস্তোহ বরদান্ত করা হবে না, দমন করা হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে, তথন গান্ধীজী ভদ্রভাবে ও দূঢতার সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন।

ধার্মিকরা তাঁকে তাঁদেরই মতো একজন খ্রীষ্টান বলে আপনার করে নেন। মড রয়ডেনের মতে শ্রেষ্ট খ্রীষ্টান। যীপ্ত খ্রীষ্টের তিনি যত কাছাকাছি আর কৈউ তত নন। আরনেস্ট বারকারের মনে হলো যে গান্ধী হচ্ছেন এ যুগের সেন্ট ফ্রান্সিস তথা সেন্ট টমাস আকুইনাস। তাঁর মধ্যে যেমন এ ছুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি একজন প্র্যাকটিকাল কাজের লৌকের। মিশ্রণটাই সারকথা। অবিমিশ্র হলে ফল হতো না।

অক্সফোর্ডের পরম সম্মানিত অধ্যাপকগণ—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ, গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্থাওলার, পি সি লায়ন—তাঁকে তিন ঘটা ধরে পরীক্ষ। করেন। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন—

"The conviction came to me, that not since Socrates has the world seen his equal for absolute self-control and composure; and once or twice, putting myself in the place of men who had to confront that invincible calm and imperturbility, I thought I understood why the Athenians made the 'martyr-sophist' drink the hemlock."

ঘরে কেরার পথে গান্ধী দ্বী স্থাইজারল্যাণ্ডের ভিলনভ গ্রামে রম্যা রলাঁর সক্ষে মিলিত হন। রলাঁ তাঁকে কেনেনে গিয়ে অভ্যর্থনা করেন, যদিও স্বয়ং অস্থায়। আট বছর আগে রলাঁই 'মহাআ। গান্ধী' লিখে তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিলেন। মীরাবেনকেও গান্ধীসকাশে পাঠিয়েছিলেন তিনিই। পরের দিন রলাঁ। বলেন, "আমার তোভয় ছিল যে এ জীবনে আপনাব সঙ্গে দেখা হবে না। তার পূর্বেই চলে বেতে হবে।"

শোবার ঘরেই কথাবার্তা হয়। দেয়ালে দৃশ্যমান এই ক'জনের মন্তকের আলেখ্য— গোটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গর্কি, রবীক্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী। সেই গান্ধীই আন্ধ উপস্থিত। কিন্ধ সে লেনিন আর নেই। রলাঁর মহা থেদ লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর কোনে। দিন সাক্ষাৎ হলো না। "যে লেনিন আপনার মতোই কোনদিন মিথ্যের সঙ্গে অপস.করেনিন।" অর্থাৎ সতোর থেকে নডননি।

ফরাসীবিপ্লবের মানসপুত্র রল'। একদা টলস্টয়ের ছারা প্রভাবিত হন। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন 'যুদ্ধের উপের'। যুদ্ধের সময় থেকে স্বইটজারলণ্ডেই রয়েছেন। চার বছর আগেও আমি তাঁকে যুদ্ধবিরোধী দেখেছি। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি ধীরে ধীরে শাস্তিবাদ অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেটা যদিও লেনিনবাদ নয় তবু লেনিনের দেশের বিপ্লবকে যেমন করে হোক, বাঁচিয়ে রাখার বজুকঠোর সংক্রম। তার মানে দরকার হলে যুদ্ধ।

হিংসা অহিংসা আর তাঁর কাছে মুখ্য ইস্থ নয়, যেমন ছিল 'মহাত্মা গান্ধী' রচনার কালে। এখনকার মুখ্য ইস্থ হছে বিপ্লব প্রতিবিপ্লব। গান্ধীর থেকে তিনি দূরে সরে গোছেন। কিন্তু যে গান্ধী সভানিষ্ঠ সে গান্ধীর কাছ থেকে নয়। সভাই উভয়ের যোগস্ত্র। সভা নিয়ে হ'জনের আলোচনা হয়। ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে রলা যয়গায় ছটফট করছিলেন। কিন্তু ব্ঝতে পারছিলেন না অবস্থার সঙ্গে থাপ থাবে কোন বাবস্থা।

ে "হিংসার উত্তর না দিয়ে সম্হ করার বীরত্ব যদি কোনো নেশনের থাকে তবে সেইটেই হবে সব চেয়ে কার্যকর শিক্ষা। কিন্তু তার জন্মে চাই অথগু বিশ্বাস।" ইতি গান্ধী। "কোনোকিছুই আধাআধিভাবে করা উচিত নয়, তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ইতি রলা।

গান্ধীর অন্থরোধে রলা। তাঁকে বেঠোফেনের পঞ্চম সিন্দনি পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনান। এমনি করে পাঁচদিন অতিবাহিত হলে রলা। তাঁকে সেঁশনে নিয়ে গিয়ে বিদায় দেন। ছ'জনে ছ'জনের কাঁধে গাল রেখে মাথায় গাল ঠেকিয়ে সাদরে আলিজন ও চ্ছন করেন। "ওটা হচ্ছে ফেন্ট ডমিনিক ও সেন্ট ফ্রাজিসের চ্ছন।" উপমাটা রলার।

### ॥ তেরো ॥

যান্তর সব চেয়ে কাছকাছি বলেই বোধহয় ক্যাথলিক ধর্মগুক গোপ গান্ধীজীর দর্শন দেন না। তবে তাঁর থাতিরে ভাটিকানের গ্যালারিগুলো খুলে দেওয়। হয়। অপূর্ব শিল্পসম্পদের মাঝগানে তিনি হারিয়ে যান।

রম্যা রল'। সতর্ক করে দিয়েছিলেন বলে তিনি রোমে ফার্সিন্টদের অতিথি হন না। কিন্তু মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর মুথের উপর বলে আসেন যে, তিনি শুধু একটা তাসের কেল্লা গড়ছেন।

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্চার হরে যাত্রা করেন গান্ধীজী। পেছনে পড়ে থাকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের, তিনমাস। সেই তিনমাসে যা তিনি করেছেন তাকে চুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভারতের কাজ ও অহিংসার কাজ। ভারতের কাজে যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি অহিংসার কাজেও। পশ্চিমকে তিনি অহিংসার বাণী শোনাবেন।

হায়! তথনকার দিনের ইউরোপে কেই বা অহিংসার বাণীতে কান দেবে। যথন ভারতেই চলেছে হিন্দু মুসলমানের অস্তহীন হানাহানি। আর থেকে থেকে সন্ত্রাসবাদী হামলা। আর ইউরোপের সঙ্কট তথন এমন গভীরভাবে খনিয়ে আসছে যে হিংসাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র পন্থা। তা সে যতই বর্বর হোক। যতই অমান্ত্রিক হোক।

ইউরোপকে তার স্বকীয় আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দিয়ে গান্ধী ফিরে আসেন ভারতে। বেখানে দারা দেশ অধীরভাবে অপেক্ষা করছে নেতার-জন্মে। নেতাবিহীন জনতা ঠিক যুদ্ধবিরতির নিয়মশৃন্ধলা মেনে চলেনি, এথানে ওখানে শান্ধিভঙ্গ করেছে। আর সরকারপক্ষণ্ড যে মান্য করেছে তা নয়। চিভিতে সরকারের প্রেস্টিভ গানি হয়েছে, ভাই কড়া হাতে সমঝিয়ে দিতে হয়েছে যে পরকারই বলবান। সন্ত্রাসবাদীরাও যথেষ্ট কারণ দিয়েছে দমননীতি অনুসরণের। গোটা-তিনেক অর্ডিনান্স জারি করতে হয়েছে তিনটি প্রদেশে।

ত্'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি। স্থতরাং যুদ্ধ বেধে যেতে সাতটা দিনও লাগে না। গান্ধীজীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাথা হয় পুণার য়েরওয়াদা জেলে। কংগ্রেস নেতারাও বন্দী হন। কংগ্রেস বেমাইনী ঘোষিত হয়। আরো দশটা অর্ডিনান্স জারি করা হয়। খুব সপ্তব সেগুলি তিনমাস ধরে সরকারী কারথানায় তৈরি হচ্ছিল। যেমন তৈরি হচ্ছিল কংগ্রেসের আইন অমান্ত পরিকল্পনা। যুদ্ধে নেমে নালিশ করা চলে না যে এটা অন্তায়, ওটা আইনবিক্ষর।

আমরা সেদিন লক্ষ করি যে কোনো পক্ষই আইনকে কানাকভি দাম দিচ্ছে না। কংগ্রেস তো সোজাস্থজি আইনভঙ্গের প্রোগামই নিয়েছে, হিংসা এডানো ভিন্ন তার আর কোনো দায় নেই। আইনের শাসন বলে ব্রিটিশ শাসকদের যে গর্ব ছিল সেটাও আর আইনের নয়, অর্ডিনান্দের শাসন। জেল, জরিমানা তো তুচ্ছ কথা, বেত্রদণ্ডও বিহিত করা হলো। ঘরবাড়ি, জমিজমা, বাাক্ষ ব্যালান্স, মোটরগাড়ি যেটা খুশি কেডে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করলেই হলো। সব চেয়ে আজব কাও নাবালকদের অপরাধের জন্যে তাদের শুক্তনের শান্তি।

চার্চিল পর্যন্ত মস্কর্যে করতে বাধ্য হলেন যে সিপাহীবিল্রোহের পর থেকে এমনতর কঠোর দণ্ডবিধির প্রয়োজন হয়নি। আর সার স্যামুয়েল হোর তো সাফ কথ। শুনিয়ে দিলেন যে, এবার যেটা হবে সেটা অমীমাংসিত যুদ্ধ নয়।

তবে গান্ধীন্ধী যে বলেছিলেন এবার শুধু লাঠি চার্জ নয়, বুলেটের সমুখীন হতে হবে, সেরকম কিছু ঘটল না। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সবকারকেও সব ক'টা অর্ডিনান্দ সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে হয়নি। কংগ্রেসের আন্দোলনও তেমন গুরুতর পর্যায়ে পৌচয়নি।

"ব্যাপার কী, বলুন তো ?" আমার এক ইউরোপীয় সহকর্মী বিশ্বিত হয়ে স্থান। "এবারকার আন্দোলনটা হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন ? আমরা তো ভেবেছিল্ম অনেকশিন ধরে গড়াবে। কংগ্রেসের দম যে এত কম তা কে জানত।"

ওঁদের আফসোসটা আন্তরিক। আন্দোলনটা জোর চলেছে দেখলেই ওঁরা যুদ্ধের স্বাদ পেতেন। সে স্বাদ ওঁদের জোগায় সন্ত্রাস্বাদী দল। কিছুতেই তারা নিরস্ত হয় না।

ভারত্ত্বের রাজধানীতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্রই হলো হিংমার সঙ্গে হিংমার দ্বাধার্তে না দেওরা। তার পরিবর্তে হিংমার মঙ্গে আহিংমার বন্ধ বাধানো।

সাধারণ যুদ্ধ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার ছন্দ। আর সত্যাগ্রহ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে অহিংসার ছন্দ্র। ইতিহাসে এটা নতুন। যুদ্ধ যেখানে হাজার হাজার বছরের সত্যাগ্রহ সেখানে মাত্র পঁচিশ বছরের। যুদ্ধের নিয়মকাহান সকলের জানা। কিন্তু সত্যাগ্রহের নিয়মকাহান সত্যাগ্রহীদেরই অজানা।

স্থতরাং কোনো পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। থেলার নিয়ম না জেনে থেলতে গেলে ভ্লচুক যেমন হয়, বাড়াবাড়িও তেমনি হয়। আন্দোলনটাকে অমন কঠোর হস্তে দমন না করলেও চলত। কারণ ওর পরমায়ু সতিয় বেশীদিন ছিল না। যে কারণেই হোক মুসলমানরা ত্'-তিনটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র সরে দাড়িয়েছিল। যোগ দিতে যাদের দেখা গেল তারা অস্ততঃ বাংলাদেশে মৃষ্টিমেয়। গণ আন্দোলন, অথচ গণই নেই, কারণ অধিকাংশ জেলায় গণ বলতে বোঝায় মুসলমানগণ।

একজন হিন্দু আর একজন মৃসলমানকে আমি একসঙ্গে জেলে আটক করতে পাঠিয়ে-ছিলুম। অকারণে নয় অবস্থা। ইংরেজ জেলা শাসক মৃসলমানটিকে পত্রপাঠ ছেড়েদেন ও বলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বগড়া নেই।"

ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। তবে কিছুদিন বাদে হিন্দুটিকেও সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছিল। কত সহজে আয়ত্তে এল যথন ভাবি তথন আমারও আফসোস হয় যে কেন অত কডাকড়ি করা।

তেরোট। অর্ডিনান্স যা পারেনি একা ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ তা পারল। দিল অতি স্থান্সট আভাস যে বাংলাদেশের বরাতে আছে ইউরোপীয় সমর্থিত মৃস্লিম মেজরিটি গবর্নমেন্ট। তা তুমি যতই লাফাও আর যতই চাঁচাও আর যতই সাহেব নিপাত কর।

মিয়া ভাইরা থে ক'জন যোগ দিয়েছিলেন দে ক'জনও সরে গেলেন। কোথায় গান্ধীজীর সাধের স্বপ্ন যে তাঁর গণসভ্যাগ্রহে সব সম্প্রাদায়ের লোক সমানে ঝাঁপ দেবে। আর কোথায় অপ্রীতিকর বাস্তব! আন্দোলনটাকে নিম্পলমান করাই ছিল কর্তাদের উদ্দেশ্য। আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যর্থ। ইংরেজের কৃটনীতি বাংলাকে তুলে দেয় ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরটির হাতে।

ওটা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের হুরস্ত করতে না পেরে হিন্দুদের—বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের
—শায়েস্তা করার উপায়। কেমন! আর লাগবে আমাদের সঙ্গে! ছ'। আমাদের এতকালের গদী তোমাদের ছেডে দিয়ে যাব!

এথানে বলে রাথা দরকার যে ১৯১৬ সালে লখ নউ চুক্তি যথন সম্পাদিত হয় তথনো বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু চুক্তি অহুসারে বাংলার মুসলমানদের থরচে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদির মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। আর ওইসব প্রদেশের হিন্দুদের গরচে বাংলার হিন্দুদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। ম্যাকডোনালড ঘদি লখ্নউ চুক্তিকে প্রোপুরি অগ্রাহ্য করে নতুন করে ভাবতেন তা হলে একরকম হতো। কিন্তু লখ্নউ চুক্তিকে মোটায়টি বহাল রেথেই তিনি তার ব্যালাক্ষ নষ্ট করলেন। ব্যালাক্ষ গেল মুসলমানদের অন্তক্তল। যেথানে তারা মাইনরিটি সেথানে তাদের জন্তে ওয়েটেজ। যেথানে তারা মেজরিটি সেথানে হিন্দুদের জন্তে ওয়েটেজ নয়। তবে পাঞ্চানে শিথদের ওয়েটেজ অব্যাহত। সেথানে মুসলমান অমুসলমান সমান।

রোয়েদাদের এই দিকটার বিক্দের প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু মরণপণ অনশন করা অহচিত। অনিষ্ট যেট। লখ্নউ চুক্তিই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে নয়, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে। মর্লি মিন্টো যা করতে সাহস পাননি তগনকার দিনের কংগ্রেস জননেতারাই তা করেছিলেন। এখন তথাকথিত অস্পৃশ্ররাও যদি দাবী করে যে তাদের জন্ত্রেও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক ম্যাকডোনালড কোন যুক্তিবলে প্রত্যাখ্যান করবেন? তিনি মর্লি মিন্টোর অন্ত্রসরণে কতক জায়গায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ও কতক জায়গায় যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে ওটা হিন্দুসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। মাত্র গোটাকয়ের আসন স্বতন্ত্র। আর সব তো একত্র।

মর্লি মিন্টোর সময়ও তো ছিল মাত্র কয়েকটি আসন মুসলমানদের বেলা স্বতর। আর সব একত্র। আরগুটা একই রকম। পরিণতিটাও তে। একই রকম হবে। ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। একবার ওটা উপলব্ধি করার পর কেমন করে ওর প্রশ্রম দেওয়া যায়? হিন্দু ম্সলমান ভেদবৃদ্ধি যথেপ্ত অণান্তিকর। বর্ণহিন্দু অবর্ণহিন্দু ভেদবৃদ্ধি কি আরো অণান্তিকর হবে না? এতে শুধুরাষ্ট্র নয়, সমাজও তুর্বল হবে। সমাজসংস্কার বাধা পাবে। অস্পৃশ্যতা কতক লোকের পক্ষে লাভজনক হয়ে কায়েমী কর্ড হয়ে দাঁভাবে।

রাছনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কারণে গান্ধীজী স্থির কবেন তিনি আমরণ অনশন করবেন। এটা যে রোয়েদাদের পর তাঁর মাথায় আদে তা নয়। গোল টেবিল বৈঠকেই তিনি এর আভাস দিয়েছিলেন, পরে ভারতসচিবকে জেল থেকে চিঠি লিথে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর অমুস্থৃতির গভীরতা কেউ পরিমাপ করেননি। সত্যি কি তিনি অমন তুচ্ছ কারণে আমরণ অনশন করবেন?

দেশবাসীদের অনেকের মতেও ওটা তেমন কিছু গুরুতর নম্ন, যেমন গুরুতর রোরে-দাদের অক্সান্ত অংশ। মহাত্মার আমরণ অনশনের জন্মে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। ধ্বরটা তাই বোমার মতো কেটে গড়ে। দেশময় উধেগের ফ্রোড ব্য়ে নার। ম্যাকডোনালভ জানিয়ে দেন যে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে একমত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়েছে; সিদ্ধান্তের রদবদল একতরফা হবে না, হবে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একমত হয়।

অর্থাৎ নিজেরাই স্থির করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য একটা বিকল্প। ম্যাকডোনালড সেটা মেনে নেবেন। যেমন লথ্নউ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন মন্টেগু চেম্সফোর্ড।

অনশনরত মহাত্মাকে ঘিরে দরবার বসে যায়। সরকার অহুমতি দেন। এবার কেন্দ্রীয় পুরুষ হচ্ছেন আম্বেদকর। মহাত্মার জীবনমরণ তাঁরই হাতের মুঠোয়। তিনি যদি পাষাণ হন তো মহাত্মার প্রাণের আশা নেই। তাই আম্বেদকরের হৃদয়ের উপর চাপ পড়ে। কিন্তু তার মস্তিক তা বলে অভিভূত হয় না। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ছেড়েদেন বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে আদায় করে নেন অনেক বেশী আসন। সেসব আসনের জন্তে নির্বাচন অহুষ্ঠিত হবে এমন এক পদ্ধতিতে যে হরিজন প্রার্থীদের হরিজনরাই প্রথমে ভাট দিয়ে মনোনয়ন করবে, তারপরে হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। পুণা চুক্তি হিন্দুরা সবাই মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকারও সেই অহুসারে রোয়েদাদের সংশোধন করবেন।

লখ্নউ চুক্তির সঙ্গে পুণা চুক্তির পার্থক্য এইথানে যে একটাতে যেমন স্বতম্ব নির্বাচনের নীতিটাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তির উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জদ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অপরটাতে তেমনি সেই নীতিটাকে অস্বীকার করে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে বর্গহিন্দু ও অবর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জদ্য বিধান করা হয়। হায় ! এ বৃদ্ধি কেন ১৯১৬ সালে কারো মাথায় আসেনি ! কেউ কেন স্থাদ্যস্থম করেননি যে স্বতম্ব নির্বাচন মেনে নেওয়া মৃসলমানকে অমুসলমানের থেকে ও অমুসলমানকে মৃসলমানের থেকে স্বতম্ব করে উভয়কে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা ? আর সাধারণকেও প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা ?

ম্যাকডোনালড আমাদের একটি শ্লানির থেকে মৃক্ত করলেন। আমাদের আর অম্সলমান বলে পরিচয় দিতে হলো না। তার বদলে 'সাধারণ' শব্দটি চলিত হলো। বলা বাহল্য ম্সলমান বাদে ও শিথ বাদে সাধারণ। মাইনরিটির সংখ্যা ওই ত্টিতে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় মাইনরিটির কথা বলছি।

গান্ধীজী এখন থেকে তথাকথিত অবর্ণহিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। তাদের নতুন নামকরণ হলো সরকারী মতে তফশিলী জাত, আর গান্ধীজীর মতে হরিজন। নামটা কিন্তু তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। এক অস্পৃষ্ঠ পত্রলেখকের কাছে ওটি তিনি পান। গুজরাটের প্রথম কবিসন্ত নাকি ওটি প্রথমে ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্ত প্রসঙ্গে।

'হরিজন' বলে যে পত্রিকার উর্বোধন হয় তার জন্মে আম্বেদকরকে একটি বাণী পাঠাতে 
স্বাহুরোধ করা হয়। তার উত্তরে তিনি বাণী দেন না, দেন তাঁর অভিমত। তিনি বলেন,

"The outcaste is a by-product of the caste system. There will be outcastes as long as there castes. And nothing can emancipate the outcaste except the destruction of the caste system."

গান্ধীজী তথনো জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু অম্পৃষ্ঠতায় না। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর বিশ্বাস বদলায়। তিনিও তথন জাতিহীন সমাজের পক্ষপাতী হন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। সেটি অম্পৃষ্ঠ বলে কাউকে কোনো সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। মন্দির-প্রবেশেও স্মৃষ্ঠাম্পৃষ্ঠতেদ থাকবে না।

এই ষেমন লক্ষ্য তেমনি পদ্ধতি হলো বর্ণহিন্দুদের স্বতঃপ্রণোদিত অস্তঃপরিবর্তন। তার জ্বন্যে অবর্ণহিন্দুদের সত্যাগ্রহ বা অন্যপ্রকার আন্দোলন করতে হবে না। যা করবার তা বর্ণহিন্দুদের করবে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবশ্য ছু'রকম মত ছিল। সংস্কারকামী ও সংস্কারবিরোধী। যাতে দ্বন্ধ না বাধে তারই উপর ছিল গাদ্ধীজীর দৃষ্টি।

হরিজন আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজীকে আরো একবার অনশন করতে হয়। এটা সরকারের ব্যবহারে উদ্ভাক্ত হয়ে নয়, সংস্কারবিরোধীদের আচরণে মর্মাহত হয়ে। অনশনের কারণ জানতে পেরে সরকার তাঁকে বিনা শর্তে থালাস দেন। তিনি তথন জেলের বাইরে গিয়ে তাঁর অনশন সমাপন করেন। একুশদিনের অনশন।

এরপরে তিনিও ভদ্রতা করে গণসত্যাগ্রহ একমাদেব জন্মে বন্ধ রাখেন। উদ্দেশ্য সরকারের সব্দে আলাপ আলোচনা। কথাবার্তা সফল হলে তিনি গণসত্যাগ্রহ একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য কংগ্রেস নেতারা রাজী হলে। কিন্তু আলাপ আলোচনার প্রস্তাব শুনে সরকারপক্ষ জানিয়ে দেন যে সর্বপ্রথমে গণসত্যাগ্রহ বিনা শর্কে প্রত্যাহার করতে হবে। তার মানে পরাজিতের মতো অস্ত্র সমর্পন করতে হবে। বিজিত দেশের সেনাপতি বিজেতা দেশের সেনাপতির কাছে যেমন তরবারী সমর্পণ করেন।

না, তেমন কিছু করবেন না গান্ধীজী। হিংসার তরবারি বহুপূর্বেই বিজেতা ইংরেজের হাতে সমর্পন করা হয়েছে। তার উপর যদি অহিংসার অস্ত্রটিও সমর্পন করা হয় তবে হাতে রইল কী ? তিনি তাঁর বেদনাভরা অন্তর দিয়ে অহুভব করছিলেন যে অর্ডিনান্সের প্রহারে দেশবাসী জর্জর। শান্তির বোঝা বইতে দাকণ কট্ট হচ্ছে। মনের জোর ভেডে যাচ্ছে। চাই এখন সম্মানজনক দন্ধি। তা বলে অন্তর সমর্পন ? না; ক্লাচ নয়। জেলের বাইরে দেনমন্ব বেদব সহকর্মীকে পাওয়া গেল তাঁদের সক্ষে পরামর্শ করে পরিশেবে এই স্থির হলো বে গণসত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে, ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধীজী তথন সবরমতী যান, আশ্রম গুটিয়ে নেন, তেত্তিশ জন সহচর নিম্নে যাত্রা করেন রাস অভিমূখে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবার সেই য়েরওয়াদা জেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় এই আদেশ দিয়ে বে পুণায় অবস্থান করতে হবে। তিনি সে আদেশ মান্ত করবেন না বলায় তাঁর বিচার হয়, বিচারে একবছরের কারাদণ্ড।

এবারেও তিনি জেল থেকে হরিজন আন্দোলন চালাবার অন্ত্রমতি চান, কিন্তু পান না। কারণ এবার তিনি আটক বন্দী নন, দণ্ডিত কয়েদী। তিনি আবার অনশন করেন। তথন তাঁকে বিনা শর্তে থালাস দেওয়া হয়। এই বেডাল ইছুর থেলা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর প্রাণ চায় হরিজনদের কাজ নিয়ে থাকতে। ব্যক্তিসভ্যাগ্রহ তার সঙ্গে বেথাপ। তিনি নিজের জভ্যে বেছে নেন এক বছরের হরিজন সেবা। কিন্তু অপরের জভ্যে ব্যক্তি সভ্যাগ্রহ প্রভাহার করা হয় না।

দেকালের পরিব্রান্ধকদের মতে। তিনি পদব্রজে ভারতের অস্পৃষ্ঠবছল অঞ্চলগুলি পর্যটন করেন। বুদ্ধের মটতা প্রচার করেন অস্পৃষ্ঠদের মৃক্তির বাণী। সেটাও তো স্বরাজের অন্ধ।

# । कोम ।

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ অবশ্য যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় করতে পারেন, কিন্তু গণ-সভ্যাগ্রহ হলো বিপ্লবের মতো অপৌরুবেয়। লেনিন বা গান্ধী তার নিমিন্তমাত্র। তাঁদের কান পেতে থাকতে হয় কথন জনগণের জীবনে জোয়ার আসবে। জোয়ার না এলে জনগণকে ডাক দেওয়া বুথা। তারা সাড়া দেবে না। তেমনি জোয়ার এসে চলে গেলে, ভাঁচা পড়লে, জনগণকে ঝাঁপ দিতে বলা নিক্ষন। তারা অসাড়।

গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে বিষয়কররূপে সফল হয়েছিল, কারণ সেটা ছিল জোয়ারের সময়। কিন্তু ১৯৩২ সালে অপ্রত্যাশিতরূপে বিফল হলো, কারণ ততদিনে ভাটা শুরু হয়ে গেছে। সময় বা জোয়ার কারো জন্মে সবুর করে না। মহাত্মার জন্মেও না। যা করবার তা সময় থাকতে করে নিতে হয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তি একদিক থেকে একটা জয়। আরেকদিক থেকে একটা ছেদ।

অবশ্র গণসত্যাগ্রহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও যে পূর্ব স্বরাঞ্চের ঘাটে পৌছে দিত তা নম। ওকে দমন করবার শক্তি ভারত সরকারের ছিল। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিল শাঠ্য। ডিভাইড অ্যাও ফল। গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যথাকালে ঘোষিত হতো। জনগণ ভিন্ন হয়ে যেত।

এ সমস্থা লেনিনের দেশে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে তুরুপের তাস সব সময় তাঁদের হাতে। যাবার সময়ও হিন্দু মুসলমানের কান ধরাধরি করিয়ে দিয়ে যেতেন। তথন তাঁরাই মধ্যস্থ হয়ে যাকে যা দিয়ে যেতেন তাই তার পাওনা। তার বেশী নয়।

হরিজ্ঞন পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর কল্পনা ছিল নতুন কিছু না ঘটলে তিনি এক বছর বাদে জেলে ফিরে যাবেন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চলতে থাকবে।

হঠাৎ ঘটে গেল বিহারের ভূমিকম্প। দক্ষিণের হরিজন সফর আধথানা ফেলে রেপে মহাত্মাকে ছুটতে হলো বিহারে। সেথানে যথন তিনি সেবাকর্মে ব্যাপৃত তথন দিল্লীতে এক বৈঠক সেরে পাটনায় উদয় হন ডাক্তার অনসারী, ডাক্তার বিধান রায় ও ভূলাভাই দেশাই। গান্ধীজীকে এঁরা বোঝান যে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর মতে আরেকবার স্বরাজ পার্টি গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামনেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন। কিন্তু পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে আইন অমাত্মের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করতে হবে। নইলে গর্বন্দের কংগ্রেসকে আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন না। নির্বাচনে কংগ্রেসের জনবলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্বরাজ পার্টি কী করে জিতবে ? এখন মহাত্মা যদি দয়া করে আইন অমাত্মের প্রোগ্রাম তুলে নেন সরকার আবার কংগ্রেসকে আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন।

এর পরে র টীতে আরো অনেক নেতা জাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আরো পরিছার হয় যে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামের থাতিরে গণসত্যাগ্রহ তো বন্ধ করতে হবে বুকু ব্যক্তিসভ্যাগ্রহও চলতে দেওয়া হবে না। এমন কি মহাত্মা যে কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের তরফ থেকে একক সভ্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা হাতে রাখবেন তাতেও সরকারের আপত্তি হতে পারে।

গান্ধীজী শেষকালে উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেস একই কালে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও আইন অমান্তকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। গান্ধীজীকে তার নামে ও তার তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা দিলে সরকারের দৃষ্টিতে তার কার্যকলাপ বেআইনী বলে প্রতিভাত হবে। তখন একজনের অপরাধে সমগ্র প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলে ঘোষিত হবে। দেটা কংগ্রেসের পক্ষে অন্তিস্থহানি। বিশেষত যদি সে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে থাকে।

আনসভায়ই যাওয়া নিয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত অসহযোগের সমন্ন যেমন ছিল এখনো তেমনি। কিন্তু কংগ্রেসের বহুসংখ্যক কমীর মত অন্তর্গ। তাঁদের সঙ্গে সেবারেও তিনি যেমন রফা করেছিলেন এবারেও তেমনি করলেন। কিন্তু এবারকার রফার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও রইলেন না। একেবারে কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন।

কী ত্থেবে কথা! গান্ধীহীন কংগ্রেস। শিবহীন যজ্ঞ। এ কি কথনো ভাবা যায়! কিন্তু এ না করে তাঁর উপায় ছিল না। গবর্নমেন্ট জেদ ধরে বসেছিলেন যে কংগ্রেসকে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। কোনোরকম আইন অমান্ত চলবে না। না গণসত্যাগ্রহ, না ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। আইন অমান্ত চলতে থাকলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে কংগ্রেসকে পার্লামেন্টারি কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রতিষ্ঠানের একটা বড়ো অংশ এখন পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে ক্রতসংকল্প। এঁরা যদি আইনসভায় যাবার জন্তে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কংগ্রস ভেঙে যাবে। বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেঁচে থাকা না থাকা সমান।

তা হলে কি গান্ধীজীও কংগ্রেসের মতো অস্ত্রসমর্পণ করবেন ? না, কিছুতেই না।
তার চেয়ে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একজন সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করলে
প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই একজন সদস্য যদি প্রতিষ্ঠানের
বার্থে তাঁর হাতের অহিংসার অস্ত্র সমর্পণ করেন তবে দেশের ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি,
কারণ হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রমাণ করা হয় না। বরং তিনি যদি কংগ্রেস থেকে
সরে থাকেন তা হলে কংগ্রেসকেও একদিন আপনার দিকে টানতে পারবেন। আর
যদি নিতান্তই তা না পারেন তবে তাঁর একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা তো থাকছেই।
তা ছাডা থাকছে উপযুক্ত সময়ে গণসত্যাগ্রহের ডাক দেবার অবাধ স্বাধীনতা।
কংগ্রেস ত্যাগ মানে গণসত্যাগ্রহ ত্যাগ নয়। বরং গণসসত্যাগ্রহ রক্ষা।

তা ছাড়া আরো গভীর কারণ ছিল। গণসত্যাগ্রহ দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করতে চাননি, চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের অস্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। সেইসঙ্গে স্থানেশী সন্ত্রাসবাদীদেরও। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনো পক্ষেরই অস্তঃপরিবর্তন হয়নি। হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ হিংসার অস্তরে ভাবাস্তর আনেনি। গাদ্ধীন্দ্রী ঘে-কান্দ্রের জন্মে পৃথিবীতে এক্টেছন সে কান্ধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস তাঁকে ঘতটা সাহায্য করবার করেছে, এখন থেকে তিনি তাঁর একার উপর নির্ভর করতে চান। তিনি সরাসরি জনগণের কাছে যাবেন, কংগ্রেসের মধ্যন্থতায় নয়। তাঁর বাণী শিক্ষিত্ব সম্প্রান্থর মারম্বং বিকৃতভাবে পৌছয়, তাই জনগণ ভূল বোৰো। এক্কক সন্ত্যাগ্রহী

হরেও তিনি অনেক দূর বেতে পারবেন, তাঁর বাণী অনেকের কানে পৌছে দিতে পারবেন। কংগ্রেসের বাইরে গেলেই বরং তাঁর আত্মনির্জ্বতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাঁর কর্মের স্বাধীনতাও। তাঁর বংল ইচ্ছা তখন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কংগ্রেসের সমর্থনের জন্মে অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভারমুক্ত হতে চান। বিশেষত কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের, যে গঠনকর্ম মনোযোগী নয়, স্মতরাং অহিংসা সন্ধন্দে সীরিয়াস নয়। গঠনকর্ম বিনা অহিংসা হয় না, অহিংসা বিনা সত্যাগ্রহ হয় না, সত্যাগ্রহ বিনা স্বরাজ হয় না। কংগ্রেস কি বোঝে এ যুক্তি? মানে এর যথার্থতা? গঠনকর্মই সেই নিত্য কর্ম যা সত্যাগ্রহীকে সংযুক্ত রাথে জনগণের সজে। সংযোগ ভির শক্তি নেই। শক্তিহীনের সত্যাগ্রহ কারো অস্তর স্পর্শ করে না। না বিদেশী শাসকদের। না স্বদেশী সম্বাসবাদীদের।

তার চেয়েও গভীর কারণ ছিল। বিশের দশকে কংগ্রেসে বারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মোটের উপব গান্ধীপন্থী। যদিও তাঁদের একদল তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বে পার্লামেন্টারি কর্মপন্থায় আগ্রহী। কিন্তু ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের ভিতরে এমন বহু কর্মীর সমাগম হয় বারা গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের চেয়ে লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামেই অধিকতর আস্থাবান, সেইজন্তে গান্ধীনেতৃত্বে কম আস্থাবান। এঁরা চান গণসত্যাগ্রহ বাতে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে মোড় নেয়। গান্ধী সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। তেমন সংগ্রাম কিছুতেই অহিংসার সঙ্গে থাবে পারে না। অথচ কংগ্রেসের মতো গণডান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এঁদেরও স্থান আছে। হয়তো এঁরাই হবেন সংখ্যায় ভারী। গান্ধীজী বদি কংগ্রেসে থাকেন তাঁকে এঁদের সঙ্গে ভোটনন্দে নামতে হতে পারে। গান্ধীজী বদি কংগ্রেসে মাক্ষিীন হওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের কাছে হেরে গেলে এঁদের বিরোধীপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হতে পারে। তার চেয়ে কংগ্রেসের থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়া শ্রেম। বাইরে থেকেই বরং তিনি কংগ্রেসকে আরো বেশী কাছে টানতে পারবেন।

স্তিয় তাই হলো। সন্ন্যাসী কমলীকে ছাড়লেন, কিন্তু কমলী সন্ন্যাসীকে ছাড়ল না। তাঁর উপর কংগ্রেসের আন্থা বহুগুল বেড়ে গেল। কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে তিনি যখন উপনীত হন তখন আশী হাজার সভ্য ও দর্শক একসলে উঠে দাঁড়ান। তাঁর নেভূম্বের উপর আন্থাস্টক প্রস্তাব একবাকেয় গৃহীত হয়। বাঁর পরিষ্টালনায় লক্ষ্ণ লাক্ষের জেল জরিমানা বেজদণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াগু হলো, কারো কারো প্রাণ গেল, শেষ পর্বন্ত কী এনে দিলেন তিনি ? পূর্ণ বরাজও নয়, আংশিক বরাজও নয়। তথাপি তাঁর বিশ্বম্বে মালিশ নেই কারো। সকলেই ব্যথিত যে তিনি কংগ্রেস সদস্য থাকবেন না। আদলে গণসত্যাগ্রহ ছিল এমন এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে তাতে অংশ গ্রহণ করাটাই পরম সৌভাগ্য। যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান। দেই মহাযুল্য অভিজ্ঞতা বিনি এনে দিয়েছেন তাঁর কাছে মাহুষ এমনিতেই কুভক্ত। সিদ্ধি এনে দিলেন কি না দেটা অতিরিক্ত। সিদ্ধি কি কেবল একজনের উপর নির্ভর ? আর ব্যর্থতার নিরিপ্থ কী? লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই যে আত্ম উপলব্ধি এটা কি আর কোনো উপায়ে হতো ? এটা কি সার্থকতা নয় ?

পরাজয়ও পরাজয় নয়, যদি সৈশুদলের সংগঠন অটুট থাকে, যদি মনোবল অটুট থাকে, যদি সেনাপতির উপর সৈশুদলের আস্থা অটুট থাকে, আহগত্য অটুট থাকে। গান্ধীজীর অস্ত্র তাঁর আপনার হাতেই রয়ে গেছে, আর কারো হাতে সমর্পণ করা হয়নি। তিনি আর একদিন লড়বেন বলেই বেঁচে আছেন। তার আগে প্রাচীরগুলো ভালো করে সারাবেন। কংগ্রেসকে পার্লামেন্টারি কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিমত হতে দেবেন না, বিভক্ত হতে দেবেন না। যথন যে কর্মপন্থা নেওয়া হবে তথন সেটা একমত হয়ে নেওয়া হবে, শৃন্ধালার সঙ্গে মানা হবে। তিনি নিজে ভিল্লমত পোষণ করলেও আপাতত পার্লামেন্টারি কর্মপন্থাকেও একটা স্থযোগ দেবেন অস্থাত্য নেতাদের থাতিরে।

পার্লামেন্টারি কর্মপন্থা সম্বন্ধে এই যে নরমভাব এটার আরো একটা গৃঢ় কারণ ছিল। সেটা তথন কেউ জানতেন না। পরে জানা গেল। সরকারী নিপীড়ন কংগ্রেসের সহায় হলো। নিপীড়িত জনগণ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। যেসব প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো সেসব প্রদেশে কি কংগ্রেস মন্ত্রিছ গ্রহণ করবে? যদি গ্রহণ করে তবে গভর্নররা কি তাঁদের অঙ্কুশ প্রয়োগে বিরভ থাকবেন? এ ছটি প্রশ্ন পরস্পর-নির্ভর। গান্ধীজীই কংগ্রেসকে অপেকা করতে বলেন। প্রায় মাস ছয়েক ধরে সরকারপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে অভ্যান্ত প্রদেশে অভ্যান্ত দলের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়ে যায়। নতুন শাসনসংস্কার আইন অন্থ্যারে ছ'মাসের মধ্যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা চাই, নয়তো গভর্নরের শাসন। নতুন শাসনসংস্কার আইনের প্রণেতারা সেটা পরিহার করতে ব্যস্ত। তাই একটা করম্পা পাওয়া গেল যাতে ত্ব'পক্ষের মানরকা হয়।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হবে না। বাধা পেলে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ না ঘটলে সে রকম উপলক্ষ ভূটবে না। এর পরে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা শুধু অফিস লাভ নয়, 'পাওয়ার' লাভ করেন। তথন যাদের উপর নিপীড়ন হয়েছিল তারা জেলে থাকলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে থাকলে বাজেয়াপ্ত জমি

ক্ষেত্রত দেওয়া হয়, তারা বরখান্ত হয়ে থাকলে সে বরখান্ত রদ হয়। এককথায় গান্ধী খাদের বিপদে ক্ষেত্রেভিলেন গান্ধীই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কংগ্রেসের জন্মে যারা রাজ্ঞরোষে পডেছিল কংগ্রেদ তাদের রক্ষা করে। গান্ধী উইলিংডন চুক্তি হয়ে থাকলে যেটা চুক্তির ঘারা হতো সেটা এইভাবে হয়। ততদিনে এসেছেন লর্ড লিনলিথগাউ। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে গান্ধী নত হয়েই জিতেছেন। বৃদ্ধির যুদ্ধে তাঁকে হারানো শক্ত।

গান্ধী ছিলেন বিদেশী পুরাণের সেই ফিনিক্স পাণী, যে পাণী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারপর ভত্মের ভিতৰ থেকে তরুণ নপ নিয়ে উঠে আসে।

ইংরেজরা কেউ ভাবতেই পাবেননি যে কংগ্রেস ছ'টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে একদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে ও গভর্নরদের অঙ্কুশ অকর্মণ্য হবে। ভারতীয়রাও কেউ ভাবতে পারেননি যে ছ'টি মন্ত্রীমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনজন কংগ্রেসনেতার একটি ত্রন্থী—যার চলতি নাম কংগ্রেস হাই কমাণ্ড । বল্লবভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গান্ধীর তিনখানি হাত। গান্ধীর থেকে তাঁদের পৃথক করা যেত না। আইনসভায় গিয়েও কংগ্রেস তার সামরিক শৃদ্ধলা রক্ষা করেছিল। এর একমাত্র তুলনা সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। সেখানে প্রচ্ছের ছিল স্টালিনের বেপরোয়া মারণশক্তি। না মানলে নির্মন লিকুইডেশন। কিছ্ন বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তি দিয়ে সামরিক শৃদ্ধলা রক্ষা করা ইতিহাদে এই প্রথমবার লক্ষিত হলো।

এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্ নয়। বিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। মন্ত্রীরা দায়ী হবেন পার্লামেন্টের কাছে, পার্লামেন্ট তাঁদের ইচ্ছা করলে সরাতে পারবে, এই তো নিয়ম। কিন্তু এদেশে কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে পারে না, যতক্ষণ তাঁরো তাঁদের পার্টি হাই কমাণ্ডের বিশ্বাসভাজন। অপরপক্ষে হাই কমাণ্ডের বিরাগভাজন হলে আর তাঁদের রক্ষা নেই। বডলাট যেমন সর্বশক্তিমান হাই কমাণ্ডেও তেমনি সর্বশক্তিমান। বড়লাটের পেছনে যেমন বিটিশ বড়কর্তা হাই কমাণ্ডের পেছনে তেমনি গান্ধী।

ে কোনো মূহুর্তে পদত্যাগ করতে হতে পারে, কিংবা পদ্চাত হতে পারে, এ রকম একটা সম্ভাবনা মাধার উপর এজেগর মতো ঝুলছিল। তাই গাদ্ধী ও হাই কমাণ্ড, ওয়ার্কিং কমিটি তথা পার্লামেন্টারি নেতারা মিলে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা এক-প্রকার আপংকালীন ব্যবস্থা। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলি এক একটি ফুর্গ। অন্ত পার্টির লোককে সেখানে নিলে যৌথ দায়িত্ব পালন করা শক্ত। তবে কোয়ালিশন একেবারে

অনভিপ্রেত নয়, যদি কংগ্রেসের প্রতি আহুগড়া থাকে। তা হলে আবার স্বকীয় দলের প্রতি আহুগড়া থাকে না।

ষে প্রদেশে একাধিক সম্প্রদায় বাস করছে সে প্রদেশে মাইনরিটিও ক্ষমতার স্বাদ্
চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সেইজন্তে নতুন শাসনসংস্কার আইনে এমন কথাও ছিল
যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সময় গভর্নর মাইনরিটি থেকেও মন্ত্রী নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস
এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে, সে দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত। যে
ব্যক্তি অন্তদলের প্রতি অন্তর্গত, কংগ্রেসের প্রতি নয়, কংগ্রেস তাঁকে নিলে যৌথ দায়িত্ব
অসম্ভব হয়। যৌথ দায়িত্বই তো বৃটিশ ক্যাবিনেট সীন্টেমের গ্রন্থিবন্ধন। মাইনরিটি
থেকে মন্ত্রী নিতে হবে, এর কংগ্রেসী ব্যাখ্যা হলো আইনসভার কংগ্রেস দলের ভিতর
থেকেই নিতে হবে। আইনসভায় কংগ্রেসদলে বহু মুসলমান ছিলেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে।
কিন্তু থ্ব কম ছিলেন মান্ত্রাক্তে, মধ্যপ্রদেশে। একেবারেই ছিলেন না বন্ধতে, ওড়িশায়।
বন্ধতে একজন স্বতন্ত্র মুসলমানকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেওয়া হয়। ওড়িশায় কাউকেই না।

এখন প্রশ্ন হলো এঁরা কাদের প্রতিনিধি ? আইনসভায় বিস্তর অকংগ্রেসী মুসলমান ছিলেন। এঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রতিনিধি নন। তাঁদের পেছনে যে নির্বাচকমণ্ডলী তাদেরও প্রতিনিধি নন। আবার একই প্রশ্ন দেখা দিল বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলের হিন্দু মন্ত্রীদের বেলা। এঁরা ব্যক্তি হিসাবে সকলেই উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব আর ব্যক্তিত্ব হুই আলাদা জিনিস। কোয়ালিশন হলে প্রতিনিধিদের সমস্তার সমাধান হতো, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলের একভাগ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ মুসলিগ লীগ সভাপতি ঝীণা সাহেবের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ ক্রমক প্রজা দলপতি ফজলুল হক সাহেবের অন্তর্গত হলে সঙ্কট চরমে উঠত।

কোনোখানেই মাইনরিটি সমস্থার মিটমাট হলো না, তবে পাঞ্চাবের ইউনিয়নিস্ট দল ছিল হিন্দু, ম্সলমান, শিথ সম্প্রদায়ের বিস্তর প্রতিনিধি নিয়ে গড়া। সিকন্দর হায়াৎ খান ছিলেন সকলের আস্থাভাজন।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলো থাকতে আসেনি, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি, কিন্তু পরে দেখা গেল আরো ছটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছে, তার জন্তে কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোক নিতে হয়েছে, কংগ্রেসকে মাত্ত করার অঙ্গীকারনামা সই করিয়ে। এতে কংগ্রেসের ছত্ত্রতলে এল আটটি প্রদেশ, বাইরে রইল তিনটি। ইংরেজ সরকারের একটা অদৃষ্ঠ ব্যালান্স ছিল। হিন্দু ছয়, ম্সলমান গাঁচ। আসামকেও তর্কের থাতিরে ম্সলিম বলে ধরা হতো। বাংলার মতো সেখানেও ইউরোপীয় স্বার্থ সমধিক। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুজ অত্যধিক। আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তের

কংগ্রেসের ছত্রতলে দেখে ইংরেজের ব্যালান্স নড়ে যায়। তেমনি মুসলিম লীগেরও একটা ব্যালান্স ছিল, সেটা প্রকাশ্য ় সেটাও নষ্ট হয়। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রসপ্রার্থী দাঁড় করিয়ে লীগকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রস ভাকে শত্রু করেছিল। এবার ব্যালান্স নাশ করে চিরশক্রু করল।

#### ॥ भटनद्वा ॥

প্রাদেশিক স্তরে ব্যালান্দ হানি হলো বলে যারা মনে মনে মহাক্রুদ্ধ কেন্দ্রীয় স্তরে তারা প্রাণ থাকতে ব্যালান্দ হাতছাভা করবে না। মাহ্ন্য অভ ভালোমাহ্ন্য নয়। কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কংগ্রেসকে একজোড়া যুদ্ধ জয় করতে হতো। একটা তো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে, আারেকটা সম্প্রদায়বাদী মুসলমানদের সঙ্গে।

যুদ্ধ অবশ্য অহিংস পদ্ধতিতে হতে পারত, কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের অহিংসায় বিশাস, কতটুকুই বা ট্রেনিং, কতটুকুই বা মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি। হাতে অস্ত্র নেই বলেই আমরা অহিংস, অস্ত্র থাকতে তো নয়।

কংগ্রেস যথন আটটি প্রদেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তগত করে তথনি বুঝতে পারা বায় যে বাকী তিনটি প্রদেশ কোনো মতেই সে উপায়ে লাভ করা যাবে না, যদি না মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলীতেও কংগ্রেস জয়ী হয়। তেমন সন্তাবনা একেবারেই ছিল না যে তা নয়! কিন্তু তার জল্মে জেল জরিমানা ইত্যাদি নয়, অন্ত পছায় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। জমিদারকে ছাড়তে হতো জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী। অন্তত বছপরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো। জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী। অন্তত বছপরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো। কুদ মকুব করতে হতো। বাংলা, পাঞ্চাব ও শিল্প তিন প্রদেশেই শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু, শোষিত শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান। বাংলার আইনসভায় রায়ত আর খাতকদের বোঝা হালকা করার জল্মে বে সব আইন আনে সেসব আনে মুসলিমরা, তাতে বাধা দেয় হিন্দুরা। হাঁ, কংগ্রেসের হিন্দুরা। সেইদিনই বোঝা গেল বাংলাদেশে কংগ্রেসরাজ হবার নয়। হতে পারে কোয়ালিশন, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাও তাতে রাজী হবে না। তা হলে আবার কংগ্রেস ছাড়তে হয়। যারা কংগ্রেসের প্রস্তা তারাই কংগ্রেস ছাডবে। কংগ্রেস ছাডলে স্বাধীন হবে কাকে সংগ্রামের সৈত্যদল করে?

ক্রের্থেস নেতারা জানতেন বাংলার জন্মে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারছেন না,

তাঁদের হাতে প্রাদেশিক সরকার নেই। কোয়ালিশনেও তাদের অনিচ্ছা। স্থভাচপ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদে বরণ করে তাঁরা বাঙালীকে একপ্রকার ক্ষমতার স্বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্থভাষচন্দ্র কিছুদিন পরে টের পান বে সভাপতি হলেও তিনি আসলে হর্ডাক্ডানন, হর্তাকর্তা হচ্ছেন বল্লভভাই, রাজেপ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আন্ধাদ। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এঁদের কাছ থেকেই নির্দেশ নেন, এঁরাই তাঁদের কাজকর্মের পরিদর্শক। বলতে গেলে আটটি ক্যাবিনেটের উপর এঁরাই একরক্ম স্থপার-ক্যাবিনেট। অথচ এ স্থপার-ক্যাবিনেট কংগ্রেস সভাপতির নয়। বাঁকে বলা হয় রাউ্ত্রপতি তিনি প্রকৃতপক্ষেমতাহীন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তাঁর স্টালিন বল্লভভাই।

মহাত্মাজীর মুঠোয় গণসত্যাগ্রহ, সর্দারজীর মুঠোয় পার্লামেন্টারি শাসনক্ষমতা, তাঁদের ছু'জনেরই বাছা বাছা সহকমী দের মুঠোয় পার্টি মেশিন। কংগ্রেস সভাপতির মুঠোয় তা হলে কী ? শৃত্যগর্ভ রাষ্ট্রপতি মর্যাদা ? সে রাষ্ট্রও তাঁর নয়, বডলাটের মুঠোয়। ফুভাষচন্দ্রের মতো স্বভাববিদ্রোহী পুরুষ এ রকম ভাগবাঁটোয়ারায় সস্কুষ্ট হতে পারেন না। অন্তও পার্টি মেশিনটা তাঁর চাই। তিনি ওটাকে গডে পিটে সংগ্রামের উপযোগী করতে ইচ্ছা করেন। কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় থাকতে বিঠলভাই পটেল ও তিনি একটি বিব্রতি দিয়ে বলেন,

"The latest act of Mahatma Gandhi in suspending civil disobedience is a confession of failure. We are of opinion that the Mahatma as a political leader has failed. The time has come for a radical reorganisation of the Congress on new principles with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mahatma to work a programme not consistent with his lifelong principles."

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, এই তিনটিকে খিরে কংগ্রেসের শিকড-শুদ্ধ টেনে পুনর্গঠন। এই যদি হয় লক্ষ্য তবে পুরাতন নেতা, পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতির স্থান হবে কোথায়। কংগ্রেসে না কংগ্রেসের বাইরে? গাদ্ধী মানে মানে কংগ্রেসের বাইরে সরে গিয়ে পুনর্গঠনকামীদের একটা বিষয়ে নিক্টক করেছিলেন। নেতা নিয়ে ভাববার সময় তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারতেন। বাকী থাকে নীতি আর কর্মপদ্ধতি। এই তুই বিষয়ে দ্বন। এ ঘ্রম্ব পুরাতনের সঙ্গে নতুনের। বীরা পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছক তাঁদেয় প্রতিরক্ষয়া তাঁদের নাম দিলেন দক্ষিণপন্থী। আর নিজেদের নামকরণ করলেন বামপন্থী। এর একটা সহজ কারণও ছিল। তুনিয়ার সব দেশেই তিনটে বডো বডো আইডিয়াল দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ত্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী, সোশিয়াল জাস্টিস। সোশিয়াল জাস্টিসের প্রকারভেদ ছিল সোসিয়ালিজম বা কমিউনিজম বা অ্যানারকিজম। আবার তার শক্র ছিল ফাসিজম। ভারতবর্ষ তুনিয়ার বাব নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ত্যাশনালিজম ও ডেমোক্রাসী তাব আদর্শ হয়েছে। তবে সোশিয়াল জাস্টিস অপেক্ষাক্রত নতুন। স্বয়ং গান্ধীজীই তাকে বহন কবে আনেন, কিন্তু টলস্টয়ের শিশুরূপে, কার্ল মার্কসের শিশুরূপে নয়। অথব। ফেবিয়ানদের একজন হিসাবে নয়। বিশের দশকেব কংগ্রেসীরা তাতে প্রেরণা পেলেও ত্রিশের দশকের একদল কংগ্রেসী তার চেয়ে সোজাস্থিজি সোশিয়ালিজম পছন্দ করেন। ফবাসী কেতায় এঁরাই হলেন বামপন্থী।

দক্ষিণপদ্বীদের হাতে মন্ত্রিছ ছিল, বামপদ্বীদেব হাতে ছিল না। বামপদ্বীরা ধরে নিলেন যে মন্ত্রীব দল অত সাধের মন্ত্রির ছেডে স্বেচ্ছায় সরে আসবেন না। গদী আঁকডে পডে থাকবেন ও আরো উচু গদীর জন্মে ব্রিটিশ কতাদের সঙ্গে আপস করেনে। আপসে ফেডারেশন হাসিল হলে আর সংগ্রামের দিকে মন যাবে না। অথচ সংগ্রাম না করে স্বাধীনতা লাভ কোনো দেশে কোনো কালে ঘটে নি। ফেডাবেশন একটা মরীচিকা।

স্থভাষচন্দ্রব প্রথমবারের নির্বাচনে কেউ প্রতিঘন্দিতা করেন নি। তাঁর মতবাদ জানা সন্থেও দক্ষিণসন্থীবা অস্তরায় হন নি। গান্ধী তো স্থভাষচন্দ্রকেই চেয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এমন কী ঘটল যার দক্ষন স্থভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচন করতে তাঁদের অসম্মতি প্রতিদ্বিভার কপ নিল। সকলে এটা বৃষতে পেরেছিলেন যে স্থভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে বিদায় দিতেন, সেই সঙ্গেপ্রাতন নীতি ও কর্মপদ্ধতিকেও থারিজ করতেন। ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বন্ধ হতোই, ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই মন্ত্রীদেব অকালে পদত্যাগ করতে হতো, গণসত্যাগ্রহের অস্থকুল জোয়ার আসবার আগেই কংগ্রেসক্মী দের অকালে জেলথানায় যেতে হতো। গাদ্ধীজীর ইচ্ছায় নয়, স্থভাষচন্দ্রের ইচ্ছায়। তেমন অবস্থায় কংগ্রেসের যে অংশটা গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস রাথত সে অংশটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেত। কংগ্রেস ঘূ'ভাগ হয়ে যেত।

স্থভাবচন্দ্র তাঁর প্রতিহন্দ্রী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলে গান্ধীজী বলেন তিনিও পরাজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আনন্দিত। তাঁর বিবৃতিতে ছিল— স্বজাবচন্দ্র এখন ইচ্ছামতো স্বমতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিট গঠন করতে পারেন। সেই বিবৃতির কিছুদিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সন্ধে দেখা। তিনি বামপন্থী ও স্থভাবচন্দ্রের পক্ষপাতী। জানতে চাই ওয়ার্কিং ক্ষমিটিতে তিনি থাকছেন কিনা। তাঁর প্রদেশ থেকে তাঁরই তো থাকার কথা।

"এই বছরই মহাযুদ্ধ।" তিনি গন্তীরভাবে উত্তর দেন। "দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ভেদবিভেদ ভূলে গিয়ে কংগ্রেসকে এখন এক হয়ে দাঁভাতে হবে। স্থৃভাষচন্দ্রকে আমরা বলে এসেছি তিনি যেন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেলেন।"

পরে বোঝা গেল স্থভাষচন্দ্রেরও সেই ইচ্ছা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তো গোবিন্দবল্পভ পন্তের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল যে গান্ধীজীর দঙ্গে পরামর্শ করে স্থভাষচন্দ্র যেন তার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। মহাত্মা বাঁদের বাঁদের নিতে বলবেন তাঁদের নিতে রাজী ছিলেন স্থভাষচন্দ্র।

কিন্তু মহাত্মাই তাঁকে ঐ প্রস্তাবের দায়মূক্ত করে দিয়ে বলেন তাঁর আপনার ইচ্ছামতো সদস্ত মনোনয়ন করতে। গান্ধী তাঁর উপর ইচ্ছা থাটাবেন না। কারো নাম দেবেন না।

স্থভাষচন্দ্র দক্ষিণপদ্ধীদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাঁরা যদি আসেন পুরোপুরি আসবেন, আধাআধি আসবেন না। হয় পুরোনো ওয়ার্কিং কমিটিকে সমগ্রভাবে পুনর্নিয়োগ করতে হবে, নয় সমগ্রভাবে বাতিল করতে হবে। দক্ষিণপদ্ধী ও বামপদ্ধী জগাথিচুডি ক্যাবিনেট চলবে না।

প্রথমটাই যদি হলে। তবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দিতার দরকারটা কী ছিল গু আর দিতীয়টাই যদি হয় তবে শুধুমাত্র বামপন্ধীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়। তেমন কমিটি সমগ্র কংগ্রেসকে প্রতিকলিত করবে না। গান্ধীজীরও আশীর্বাদ পাবে না। য়্দের সময় কোন কাজে লাগবে, য়িদ গান্ধীজীর সঙ্গে মতোবিরোধ ঘটে গু য়ুদ্ধ না বাধলে তো সামাজিক ন্তায় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি বেধে য়াবে। তাঁরা বামপন্ধী হাইকমাণ্ড মানবেন কি গু আর তাঁরা য়িদ বামপন্ধী হাইকমাণ্ডের নির্দেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তা হলে কি নতুন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হবে বামপন্থীদের দিয়ে গণসভ্যাগ্রহ শুক্ষ করা হবে গু গণসভ্যাগ্রহ য়থন গান্ধী অন্ধুমোদিত নয় তথন তাতে গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা কেউ যোগ দেবেন কি গু পারবেন বামপন্থীরা একা দে সংগ্রাম চালাতে গু

স্থভাষচন্দ্রের বামপন্থী কমরেডরা বারো রাজপুত। তাঁদের স্বাইকে একত্র করে নির্বাচনে জ্বতা যায়। কিন্তু স্বাইকে একমত করে ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা যায় না, হাইকমাণ্ডও না, আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলও না। তা হলে কী করা বান্ন ? গণসভ্যাগ্রহ ? না, তাতেও তাঁরা সবাই রাজী নন। গান্ধীজীকে পুরোভাগে না রেখে, দক্ষিণপদ্বীদের দক্ষে না নিম্নে গণসভ্যাগ্রহ শুধুমাত্র বামপদ্বীদের দিয়ে হবার নয়। হতে পারে বিপ্লব বা বিল্রোহ, কিন্তু তাব জ্ঞে কংগ্রেসকে নিম্নে টানাটানি কেন? আর বিপ্লব বা বিল্রোহ যদি হবার থাকে তো বিনা আলটিমেটামেই হবে। শক্রকে ছ'মাস নোটিস দিয়ে বিপ্লব বা বিল্রোহ বাধাতে গেলে শক্রই আগে থেকে প্রস্তুত হবার সময় পায়।

সভাপতি পদের জন্যে প্রতিষন্দিত। না করবার জন্যে স্থভাষচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করেছিলেন গান্ধীজী। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল। প্রতিষন্দিতায় বামপদ্বীরা জয়ী হতে
পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত বা দক্ষিণপদ্বীদের দ্বারা সমর্থিত নয় যে
সংগ্রাম তেমন কোনো সংগ্রামে অসময়ে ঝাঁপ দিতে গেলে নিজেরাও মজবেন, দেশকেও
মজাবেন। আর যদি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার অভিপ্রায় না থাকে তবে পার্লামেন্টারি
প্রোগ্রাম ছাভ আর কী কর্মপ্টী আছে তাঁদের ? তাই যদি তাঁরা চালিয়ে যান তবে
তাঁরাও তো দক্ষিণপদ্বী বনে যাবেন।

স্থভাষচন্দ্রকে অবশেষে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতেই হলো। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা একটা শোচনীয় অধ্যায়। যেমন অনমনীয় গান্ধীজী, তেমনি অনমনীয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি, নমনীয় কেবল স্থভাষচন্দ্র আর তাঁর বামপন্থী বান্ধবরা। কিন্তু আর কত স্থইবেন ? একটা পয়েন্ট পর্যস্ত নোয়া যায়। তারপর আর না। তাই পদত্যাগই শ্রেয়।

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, কোনোটাই হলো না। কংগ্রেসের পুন্র্নর্গঠনও না অথচ কংগ্রেসের পুন্র্গঠনের সত্যি দরকার ছিল। গান্ধীজীর মতে "I would go to the length of giving the whole Congress organisation a decent burial, rather than put up with the corruption that is rampant."

যে কংগ্রেস কণামাত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই বেসামাল কেমন করে সে সর্বমন্ধ ক্ষমতার অপরিসীম দায়িত্ব বহন করবে ? আকণ্ঠ ডুবে আছে বে আপন ছ্র্নীতির পাঁকে কে তার কাছে আশা করবে প্রশাসনিক শুদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যায়ের হিসাব, বিপুল প্রলোভনের ম্থে সততা ? ক্ষমতাই তো সব কথা নয়। তার সঙ্গে চাই অথরিটি। নৈতিক শক্তি না হলে অথরিটি আদে না। কংগ্রেসের বেটুকু অথরিটি সেটুকু মহাত্মার জ্বন্তে। মহাত্মার জনাকতক বাছা বাছা সহকর্মীব জ্বন্তেও। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে তো ভারতবর্বের মতো বিরাট দেশ নিখুঁত ভাবে শাসন করা বায় না। গাছীজী সেইজ্বন্তেই চেয়েছিলেন আগে কংগ্রেসের পঙ্কোজার, তারপরে দেশোছার। লেনিনও তার পার্টি তৈরি না করে বিশ্ববের দিকে পা বাড়াননি।

দেশকে স্বাধীন করার জন্তে হয়তো পার্টির দরকার ছিল না, জনগণ তৈরি হলেই যথেষ্ট। কিন্তু বাধীন হতে না হতেই ক্ষমতা হাতে নিতে হবে, দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। পাটি তথন একান্ত আবশুক। গান্ধী তো একা এতবড়ো দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর জনগণও কি শাসনব্যবস্থার সব ক'টা বিভাগ নিজেরাই চালাতে পারবে? গান্ধীজী মুখে যাই বলুন মনে মনে জানেন যে কংগ্রেস ভিন্ন আর কেউ সে গুরুভাব ঘাড়ে নিতে পাববে না। অতএব কংগ্রেসকেই ক্লেদমুক্ত করতে হবে। সে কর্তব্য তাঁরই।

আরো ক্ষমতা নয়, তা পেলে তো কংগ্রেস আবো বকে যাবে। উন্টে ক্ষমতার রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসা চাই। ক্ষমতার পবিধি আরো বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় সবকাব গঠন করা নয়। প্রত্যুত প্রাদেশিক বৃত্ত থেকে মহানিজ্ঞমণ। সেটাও এক আধ বছরের জন্মে নয়। আরো দীর্ঘকালের জন্মে। যুদ্ধ বাধার পরে শোনা গেল মহাত্মা ভাবছেন সাত বছরের জন্মে কংগ্রেসের কপালে লিখবেন অজ্ঞাতবাস।

তিনি নিজেও মনঃস্থির করেন জীবনে কোনদিন নিজের হাতে ক্ষমতার দায়িত্ব নেবেন না। ক্ষমতার আদনে বদবেন না। ক্ষমতা থাকলেই তাকে থাটাতে হয়। তিনি হলেন অহিংস মাহ্বয। আর রাষ্ট্র হলো সহিংস যন্ত্র। রাষ্ট্রকে যতদিন না অহিংস করে গড়ে তুলতে পারা যাচ্ছে ততদিন তার ভূমিকা হবে পরামর্শদাতার। রাজা উদ্ধিরেব নয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদেশ কথা অন্তা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা যদি অহিংস থাকতে না পারেন সেটা মার্জনীয়। তবে সেরকম পরিস্থিতি পরিহার করাই হুবুদ্ধি। মুসলীম লীগের পান্টা দিতে গিয়ে যেন গুলী চালাতে না হয়। লীগ যেমন দিন দিন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে তার উত্তরে কংগ্রেস যেন ভায়োলেন্ট না হয়। তার চেয়ে যুক্ধ উপলক্ষে অপসরণ শ্রেষ।

ওদিকে মুসলিম লীগও মনংস্থির করে যে কংগ্রেস যেদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হবে সেদিন মুসলিম লীগও কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্ত হবে। তার কাম্য পাকিস্তান।

### । (यांना।

কংগ্রেসের তথাকথিত দক্ষিণপদ্বী নেতাদের ধারণা ছিল আটটি প্রদেশের গর্ভর্মেন্ট বেভাবে হক্তগত হলো কেন্দ্রীয় গর্ভর্মেন্টও সেইভাবে কুক্ষিগত হবে। গর্ভর্মরেদর মতো বডলাটও হক্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন। মুসলিম লীগকে গোটাকয়েক আসন ও দপ্তর ছেড়ে দিলেই চলবে। তা বলে তারহাতে ভীটো থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটাভূটিতেও তাকে সমান ওজন দেওয়া অসম্ভব। কাষ্ট্রিং ভোট বডলাটের হাতে কিছুতেই নয়। কী মধুর স্বপ্ন ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রংশপ্রও ছিল যে অন্ত সহজে ওসব হ্বার নম্ন, ওর জন্ম আবার একটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যার নেতা মহাত্মা গান্ধী। বার নীতি অহিংসা। বাঁর পদ্ধতি সত্যাগহ। অথবা বেতে হবে সম্ভবপর এক মহাযুদ্ধের; ভিতর দিয়ে। যার একপক্ষে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়ননমূহ। ডোমিনিয়ন না হলেও ভারত যার পক্ষভুক্ত। স্বাধীনতার প্রশ্নে বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসও যার সঙ্গে সহযোগিতাব স্বত্তে আবদ্ধ। মহাত্মা কিন্তু আবদ্ধ নন।

একদিন সভিয় সভি মহাযুদ্ধ বেধে যায় ও ব্রিটেনের মতো ভারতও যুদ্ধ ঘোষণা করে।
কিন্তু সে কোন ভাবত ? ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কণৃত্ত বৈদেশিক রাজপুরুষদের দ্বারা শাসিত ব্রিটিশ সরকারের পলিসিবাহক ভারত।

গান্ধী ভালো করেই জানতেন যে যুদ্ধকালে ব্রিটেন এমন কোনো পরিবর্তনে সন্মত হবে না যার ফলে পলিসিটাই যুদ্ধবাদী না হয়ে শান্তিবাদী হতে পারে, সহিংস না হয়ে অহিংস হতে পারে। ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের দিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন কবা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার অনিবার্থ শর্ত হবে যুদ্ধকার্যে সক্রিয় সহযোগিতা। ধন জন রসদ জোগানো। পরিবর্তে দেশের লোক কী পাবে ? স্বাধীনতা। ব্রিটেন যদি যুদ্ধে হেরে যায় ভারতও তো হেরে যাবে। তথন স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার সাত হাত জলে। জিতলেও কি ব্রিটেন কথা রাথবে ?

বিটেনের বিপদে সহাত্বভৃতি জানানো এক কথা, আব বন্দুক ঘাডে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করা আরেক। কে জিতবে কে হারবে কেউ সেটা বলতে পারে না। নাৎসীবাদ যদি হাবে সাম্রাজ্ঞাবাদ জিতবে। সাম্রাজ্ঞবাদ যদি হারে নাৎসীবাদ জিতবে। একটা মন্দের জায়গায় আরেকটা মন্দ জিতবে। মন্দের বদলে ভালোর জয় কোথায় যে ভারতের ছেলেদের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে। ভালোর জয় না হয়ে পরাজয় হলেও তার মধ্যে সার্থকতা আছে। গাদ্ধীজী তাই সহাস্থভ্তি জানিয়েই কাস্ত হন। সহযোগিতার আগাস দেন না। অপরপক্ষে যুদ্ধরত সরকারকে বিব্রত করতেও কুটিত হন। সভ্যাগ্রহের আভাস থাকে না তার কথায়।

সহযোগও নয়, সত্যাগ্রহ নয়, বিশুদ্ধ অসহযোগ, এই যদি হয় গাদ্ধীনীতি তবে এতে কংগ্রেসের বাম দক্ষিণ উভয় অঙ্কের আগত্তি ছিল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ না করে তাঁরা ছাড়বেন না। হয় সেটা হিটলারের সঙ্গে সম্প্র সমর, নয় সেটা ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রাম। হয় তাঁরা নাৎদীদের গ্রাস থেকে গ্রনিয়াকে রক্ষা করবেন, নয় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতকে উদ্ধার করবেন। যুদ্ধকালে তাঁরা শান্তিতে থাকবেন না, শান্তিতে থাকতেও দেবেন না।

কলা বাহল্য হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সময় চালাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারটা হাতে আসা চাই। তা হলে প্রথম কাজই হয় সাম্রাজ্যবাদীদের হটানো। কিছু তা হলে বে আবার উল্টো বুঝলি রাম হবে। ওরা বুঝবে যে এরা আসলে হিটলারেরই পঞ্চম বাহিনী। আর গান্ধীজীও তেমন কর্মে নেতৃত্ব দেবেন না। যুদ্ধকালে ইংরেম্বকে ভাডাতে গেলে ওরাও প্রতিশোধ নেবে।

কংগ্রেস কর্তারাও ভারত সরকারকে ঘঁটাতে চান না। তাঁরা চান এমন একটা বন্দোবন্ধ যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা নিজেদের তাস হাতে রেখে ব্রিটেনকেই বলেন তার তাসথানা দেখাতে। সে কি সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করবে? সে কি গণতন্ত্র প্রবর্তন করবে? সে কি যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে তাদের ইচ্ছামতো সংবিধান প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি দেবে? সে কি যুদ্ধশালে ভারতীয় স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখাবে? সে কেন যুদ্ধ করছে, কী তার উদ্দেশ্য সেটা ঘোষণা করবে কি?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্টেটমেন্ট যে কোনো স্থাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক একটি সাহিত্যকীর্তি। জ্বাহরলালের সেই স্পষ্ট দেখে গান্ধীজী বলেন ওর শ্রষ্টা- একজন আর্টিন্ট। গান্ধীজীও কমিটির বিষেচনার জন্মে একটি স্টেটমেন্ট থসড়া করেছিলেন। কিন্তু জ্বাহরলালেরটি তাঁর এত পছন্দ হয়ে যায় যে নিজেরটি তিনি প্রত্যাহার করেন। শিয়াৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম। শিয়ের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করবে।

অমন যে চমৎকার ইংরেজী ওর ফল হলো ব্রিটিশ কর্তাদের দিক থেকে কয়েকটা পিঠ চাপডানি ভাষণ ও বিবৃতি। কাজের কথা গুধু এইটুকু যে যুদ্ধকালে বড়লাট একটা পরামর্শ পরিষদ গঠন করবেন, তাতে ভারতীয় নেতারা থাকবেন, কেমন করে যুদ্ধ চালানো হবে সেবিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে। যুদ্ধশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ করে মাইনরিটিদের মতামত জেনে ভারতশাসন আইনের সংশোধন করা হবে। হা, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই লক্ষ্য।

লোষণাপত্র পড়ে কংগ্রেস নেতাদের চক্ষংস্থির। ওটা মুসলিম লীগকে চোথের সামনে রেখে তৈরি। লীগ বলে রেখেছিল তার অমতে যেন শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি না হয়। সাম্রাক্ষ্যের পর রামরাজ্য আসবে ওতে কৈকেয়ীর আপত্তি।

বেশ বোঝা গেল সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর না দিলে স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসের হাতে নর। লীগের হাতে। লীগ মেহেরবানী না করলে ত্রিটেন মেহেরবানী করবে না। এক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ অবাস্তর। হিটলারের আক্রমণ অবাস্তর। কিছুকেই কিছু হবে না, তা তুমি যতই বন্দুক স্বাড়ে করে উত্তর ফ্রান্সে বা উত্তর আফ্রিকার যাও। যতই জান যাল কংশেরা সরকারের পারে ঢালো। কংগ্রেস নেতারা হতাস ইলেন বইকি। অমন চমৎকার একথানি সাঁহিত্যস্থাবিলকুল বুখা গেল। ইংরেজের প্রাণে এতটুকুও সাড়া তুলল না। ওদের ধারণা কংগ্রে ভারী তো সহযোগিতা করবে! তার জ্বান্ত তাকে দিতে হবে যুদ্ধের পর কন্ট্রিটুরে আ্যাসেছলি আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গভভর্নমেন্টের উপর স্বারী। ওদিকে পাঞ্চাবে মুসলমানরা বদি চটে যায় তো যুদ্ধের জন্ম রংকট হবে কারা? মুসলমানরা রংকট হলে শিখরাও কি হবে? শিখরা রংকট না হলে হিন্দুরাও কি হবে?

ইংরেজরা এ যুদ্ধে পব চেয়ে বেশী নির্ভর করছিল সিকন্দর হায়াৎ থানের ইউনিয়নি পার্টির উপর, তাঁর পাঞ্চাব সরকারের উপর। তাঁর সৈনিক সংগ্রহের কৌশল ছি অসাধারণ। ভারতের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ, নাৎসীবাদ উৎসাদনের জন্ত যুদ্ধ ইত্যাবিললে একজনও জওয়ান নাম লেথাবে না। বলতে হবে, "ভাই শিথ, তুমি ঘদি যুদ্দা যাও মুসলমান যাবে, সেই উপায়ে হাতিয়ার যোগাড করবে, সেই হাতিয়ার দি পাঞ্জাব দথল করবে ও পাকিস্তান হাসিল করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার জোগা করো। তারপর একদিন পাঞ্চাব কেডে নেবে। আবার রণজিৎ সিংহের রাজত্ব।"

তেমনি মৃদলমানকে বলতে হবে, "ভাই মৃদলমান, তুমি ধদি যুদ্ধে না যাও শি ধাবে। সেই উপায়ে হাতিয়ার হাত করবে। তাই দিয়ে পাঞ্জাব দখল করে রণজি কিহের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার হাত করো। তারপ একদিন পাকিস্তান হাসিল করবে। আবার সেই মোগল রাজ্য।"

তেমনি হিন্দু ডোগরাকে, রাজপুতকে। মুসলমানের আগে, শিথের আগে ওরা তো পাঞ্চাবের মালিক ছিল। আবার হবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করাটাই তো সমস্থা রংকট বনে যাও। সমস্থার সমাধান জলের মতো সহজ।

দেখা গেল গোড়ায় যাদের অনিচ্ছা ছিল তারা হিন্দু মৃসলিম শিথ নির্বিশেষে রংক ছয়ে বন্দুক ঘাডে করে চলল। মূথে তাদের "আল্লা হো আকবর," "সং শ্রী অকাল" "প্রুর্বা মাউকী জয়"। যুদ্ধে যদি বাঁচে তো পাঞ্চাবের জন্মে পরে গৃহযুদ্ধে মারবে ও মরবে

চালাকির হারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। যুদ্ধে সহযোগিতাও একটা চালাকি হখন দেশবাসীকে কোনোমতে বোঝাবার জো নেই বে হিটলার কেবল বিটেনের শট নয় ভারতেরও শত্রু। সভ্যি কথা বলতে কী, হিটলারের পক্ষেও সেদিন বহুলোক ছিল ভারা মনে মনে বলছিল, যা শত্রু পরে পরে। হিটলার বিটেনকে হারিয়ে দিব রাশিয়াও হিটলারকে কাহিল কর্মক, বাকীটুকু আমরাই পারহ। ভার জন্তে যুদ্দেহযোগিতা করতে হবে কেন? কংগ্রেস মন্ত্রিম কী মূল্যবান হে ভার জন্তে অব বেশী দার বিতে হবে ?

সেদিন ইংরেজ শাসন ও কংগ্রেস শাসন ছটোই একই রকম অস্তঃসারশৃষ্ট ঠেকছিল। ওপথে আর বাই আহ্বক নৃতন শৃদ্ধালা আসবে না। বামপন্থীরা বরঞ্চ ছল পুঁজছিলেন ছটোকেই একসঙ্গে সরাবার। লেনিনের মতো বিপ্লব করবার। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস দেশ প্রস্তুত, নেতারাই প্রস্তুত নন। জোন্নার এসে গেছে, তার হ্ববোগ নিজে হবে, নইলে নে বৃথা ফিরে যাবে। ইংসত্তের হুর্বোগই ভারতের হুবোগ।

বিপ্লবের লক্ষণ কী কী বিষয়ে আমাদের বামপদ্বীদের গুরু লেনিনের উক্ত শ্বরণীয়।

"When a revolutionary party has not the support of a majority either among the vanguard of the revolutionary class, or among the rural population, there can be no question of a rising. A rising must not only have this majority, but must have: (1) the incoming revolutionary tide over the whole country, (2) the complete moral and political bankruptsy of the old regime, for instance, the Coalition Government, and (3) a deep-scated sense of insecurity among all the irresolute elements,"

এসব লক্ষণ কি মহাযুদ্ধের প্রাবস্তে ভাবতবর্ষের কোনোখানে ছিল ? ছিল হয়তো বামপদ্বী নেতাদের ভক্তজনেব মধ্যে। ছিল হয়তো সভাস্থলে। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। থাকলে থাকত ওই কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে, কিন্তু সেথানে যে বিক্ষোভ জডো ছচ্ছিল সেটা ইংবেজ সরকারের বিক্ষদ্ধে নয়, কংগ্রেস সরকারেরই বিক্ষদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটেনের সক্ষে সহযোগিতার স্বাধীনতা প্রশ্নের সমাধান হবে না ব্রুতে পেরে হাইকমাণ্ডের নির্দেশে ষেই পদত্যাগ করলেন অমনি সব বিক্ষোভ মূহুর্তে জল হয়ে গেল। বামপদ্বীরা তথন আর ওর মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনের মতিগতি জানতে চেয়েছিলেন। জানতে পেরেই কংগ্রেস মন্ত্রীদের আটটি প্রদেশ থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বলেন। অভ্তপূর্ব সামরিক শৃত্বালা ও বাধ্যতার সক্ষে আটটি প্রদেশ একই কালে মন্ত্রীশৃত্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই অমান্ত করতে পারতেন কেউ কেউ। কিন্তু সেটা হতো বিশাসঘাতকতা। জনমত কমা করত না। বলা বাহল্য মন্ত্রীরা মৃষ্টুর্ভেই বীরপুক্ষ বনে গেলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবার গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যা করবার তিনিই করবেন। না করার দায়িত্বও তাঁর। এতকাল অপেক্ষার পর কংগ্রেসের পরিপূর্ণ নেতৃত্ব মহাত্মার হাতে এল। তিনি তাঁর,ক্ষ্ঠত্বর ফিরে পেলেন। গান্ধীন্দী এককালে বিশাস করতেন যে সহযোগিতার পথেই স্থরান্ধ আসবে।
সহযোগিতারই একটা অন্ধ যুদ্ধে সহযোগিতা। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তাই সহযোগিতার
হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথমদিকে থাস ইংলণ্ডের মাটিতে, পরে ভারতভূমিতে। জনমতও
সেসমর সহযোগিতার অহুকুলে ছিল। যদিও সেকালের চরমপন্থীরা তথনি বলতে শুরু
করেছিলেন যে ইংলণ্ডের হুর্যোগই ভারতের স্থযোগ। কেউ কেউ সম্পন্ধ বিদ্রোহের জন্মে
অন্ধ সংগ্রহ করতে সাগর পাড়ি দেন। মহাত্মার কাজ হলো হিংসা নামক উপায়টাকে
অচলিত করে তার জায়গায় অহিংসা নামক অপর এক উপায়কে জনগণের সামনে তুলে
ধরা। যুদ্ধ থামতে না থামতে তার উপলক্ষও জুটে যায়। দেশের লোক সহযোগিতার
পরিণাম দেখে অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে। গান্ধীই হন তাদের নেতা। সেই বিধেক তিনি অসহযোগের প্রবর্তক। অহিংসার প্রোফেট।

মাঝে মাঝে দেশকে দম নেবার অবকাশ দিলেও অসহযোগ নীতি ত্যাগ করে সহযোগিতার নীতি তিনি পুনপ্র ইণ করবেন, এমন কী ঘটেছে ? আর একটা মহাযুদ্ধ ? না, তার জল্পেও নীতি পরিবর্তন করা যায় না। এমন কি শ্বরাজ্বের জল্পেও নয়, ওটা যদি শতাধীন শ্বরাজ হয়। যদি হয় এই শর্ভে শ্বরাজ যে মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর কাছে তেমন শ্বরাজ মূল্যহীন। তিনি চান জনগণের জল্প শ্বরাজ। জন- গণের স্বার্থ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়া নয়। যুদ্ধবিগ্রহের শ্বলে শাস্তি স্থাপন করা। ভারত যদি শ্বাধীন হয় তবে তা বন্দুক ঘাড়ে করে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলার জল্পে নয়। গান্ধীজীর মতে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সংক্র হিটলারের সাম্রাজ্য-পিগাসাও দূব হবে, কারণ ব্রিটেন যথন সাম্রাজ্য রাথতে পারল না জার্মানীও কি পারবে ?

ভাবতের স্বাধীনত। যদি যুদ্ধকালে আলে বিশ্বশান্তিও ত্র'দিন আগে আসবে। আর যদি যুদ্ধকালে না আনে তা হলেও ক্ষতি নেই। ভারত অপেকা করবে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে যাবে। দেটা যোদাদের বিত্রত না করে। অহিংসভাবে। মোট কথা গান্ধীজী অসহযোগ ত্যাগ করবেন না, করেগ্রাক্তেও ত্যাগ করতে দেবেন না। অথচ সরকারী যুদ্ধোভ্যমেও ব্যাঘাত স্বাষ্ট কববেন না। তাঁর বক্তব্যটা যেন এই যে, ভোমরা যুদ্ধ করতে চাও করো, আমরা অসহযোগ করতে চাই করি, আমরা তোমাদের পথে কাঁটা দেব না, ভোমরাও আমাদের পথে কাঁটা দেবে না। কেমন ? এটাই কি কেয়ার শেম নয় ?

ইভিহানে কেউ কথনো দেখেনি যে, রাজারা করছেন যুদ্ধ আর প্রজারা করছে জনহুযোগ। বেটা দেখা যায় সেটা সেই—রাজারা রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।
এই প্রথম শোনা গেল উলুখাগড়া বলছে সেও অসহুযোগ করবে। উলুখাগড়া অসহ-

বোগ করলে রাজার। যুদ্ধ করবেন কী করে ? ভারতের প্রজাদের দেখাদেখি অস্বাস্ত দেশের প্রজারাও যদি অসহযোগ কবে তবে যুদ্ধই বা চলতে পারে কদ্দিন ? তথন ঘে শাস্তি আপনি আসবে।

মহাত্মার যৃদ্ধকালীন অসহযোগ নীতি প্রকারাস্তরে শান্তিবাদীদের যৃদ্ধবিরোধী নীতি। টলস্টর বেঁচে থাকলে গান্ধীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, তুমিই মানবজাতির আশাভরসা। আর তোমাদের দেশ যদি তোমার সঙ্গে থাকে তবে সেই বয়ে আনবে বিশ্বশান্তি।

বোধহয় এই সময় কিংস্লি মার্টিন তাঁর নিউ ক্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন বে, গাদ্ধীব নীতি হচ্ছে যুদ্ধকালে লেনিনের নীতি। এরই নাম বৈপ্লবিক পরাজয়বাদ। রেভলিউশনারি ডিফিটিজম। মাটিন আরো কী কী লিখেছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে তার মর্ম ছিল কতকটা এইরকম বে, গভর্নমেন্টকে পরাজিত হতে দেওয়াই বিপ্লবকে সফল হতে দেওয়া।

বার্নার্ড শ এমনি এক সমন্ত্র বলেন যে গান্ধীর স্ট্রাটেন্সী ঠিক আছে। তার মানে, তিনি তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ও হবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বাঁচিত্রে রাখা তাব কর্তব্য নয়।

গান্ধীদেবাসভ্যের সম্মেলনে যোগ দিতে গান্ধীজী যথন মালিকান্দায় যান তথন কুমিলা থেকে আমিও যাই তাঁকে দর্শন করতে। পোলাণ্ডের পতনের পর আমার মনের ভিতর একটা মন্থন চলছিল। হিংসার উপরে নির্ভর করে যুদ্ধে নামার চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ শ্রেয়। এই কথাটাই গান্ধীজীকে নিবেদন করে আসি। তিনি ধরাছোঁয়া দেন না। মুচকি হাসেন।

সেই সময়ই লক্ষ করি তিনি অসাধারণ গন্ধীর। দেশের গুরুভার বইতে হচ্ছে তাঁকে। গুনতে হচ্ছে বিদেশেরও নিন্দাবাদ। যুদ্ধকালে অসহবোগ নাকি শত্রুপক্ষের মনোবলবর্ধক। মন্ত্রীরা দরে যাওয়ায় বামপন্থীরা ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ এমন ভাব দেখাছে যেন সেই বর্তে গেছে। তার প্রতিজ্ঞা সে এর পরে মন্ত্রীদের ফিরতে দেবে না। মন্ত্রীরাও ফেয়ার জন্তে ব্যক্তিল।

কংগ্রেস তথন এমন একটা পার্টি যে একই কালে সহযোগিতাও করবে, অসহযোগও করবে। হিটলারের সঙ্গে লড়বে, ইংরেজের সঙ্গেও লড়বে। হিংসাও মানবে, অহিংসাও মানবে। মহাম্মার মাথাব্যথা কংগ্রেসকে নিয়ে, যেমন বৃদ্ধের মাথাব্যথা সক্ষকে নিয়ে।

#### । जटलद्दा ।

পোলাণ্ডের পতনের পর যে জিজ্ঞাস। আমার মনে জেগেছিল ও যেকথা আমি
মহাত্মার সহজে মৃথ ফুটে নিবেদন করেছিলুম ফ্রান্সের পতনের পরে দেখি তিনি সেটা
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদশুদের বিবেচনা করতে বলেছেন। ভারতের পরিস্থিতি
যদি পোলাণ্ডের বা ফ্রান্সের অঞ্জ্বপ হয় তবে ভারতীয়রা কি হিংসা দিয়ে দেশরকা করবে,
না অহিংসা দিয়ে ?

যদিও ঠিক সেই মৃহুর্তে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না তবু বলা তো ষায় না। ভবিয়তে দেশ আক্রান্ত হতে পারে। ততদিনে যদি কংগ্রেসের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব এনে থাকে তবে কংগ্রেস কীভাবে দেশরক্ষা করবে? বেভাবে সকলে করে থাকে সেইভাবে? না গান্ধী বেভাবে করতে বলেন সেইভাবে? সৈয়বল দিয়ে না গণসত্যাগ্রহ দিয়ে?

ওয়ার্কিং কমিটি গভীরভাবে চিস্তা করেন। থান আবত্তল গফর থান ভিন্ন আর সকলের সিদ্ধান্ত হলো, অহিংসা দিয়ে দেশোদ্ধার হতে পারে, কিন্ত অহিংসার নীতি দেশরক্ষার কেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় না। তার বেলা হিংসার নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতারা প্রয়োজনমতো কথনো অহিংস কথনো সহিংস। যথন যেটা কার্যকর। পোলাণ্ডের ও ফ্রান্সের দশা দেখেও তাঁদের শিক্ষা হয়নি। গান্ধীজী নির্মাশ হন।

ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেস স্টে কঠে খোষণা করেছে বে ভারতের জন্মে চাই পূর্ণ খাধীনতা আর সংবিধান রচনার জন্মে কন্ট্রিটুয়েন্ট আাদেখলি। যুদ্ধের জন্মে কংগ্রেস তার দাবী থাটো করবে না, তার সংগ্রাম বন্ধ করবে না। গান্ধীজীর উপরেই সব ভার দেবে। তিনিই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তিনি স্বাইকে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়েছেন, কিছু আপাতত সভ্যাগ্রহের নির্দেশ দেবেন না।

ওদিকে বড়লাটও চিস্তা করছিলেন কংগ্রেসকে কী করে সহযোগিতায় সমত কর। বায়। আটটি প্রদেশ কেবল বে মন্ত্রীশৃত্ত ছিল তা নয়, মেজরিটি অমুপস্থিত থাকায় আইনসভাও অকেজো হয়েছিল। মাইনরিটিও বাধ্য হয়ে বেকার। স্থতরাং ক্রুছ।

মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে পার্টিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানকে আরো জটিল করে তুলেছে। তার আশকা যুদ্ধের ঠেলার ব্রিটেন কংগ্রেসের সক্ষে আপস করবে, তথন মুসলিম লীগ তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তার বধরাটা মে পৃথক রাষ্ট্রমণে পেতে চায়। না পেলে অন্য কোনো সমাধানে সম্ভষ্ট হবে না।

দেশরক্ষা অহিংসা দিয়ে হবে না এই সিদ্ধান্ত নেবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবার দেশরক্ষার অহুরোধে দাবী করেন যে কেন্দ্রে একটি অন্থায়ী স্থাশনাল গভর্নমেন্ট গঠন করা হোক। কংগ্রেস তা হলে পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোত্মেন্ট সহযোগিতা করবে। যাতে দেশরক্ষা ব্যবস্থা আরো ফলপ্রদ, আরো ফ্রশুঝল হয়।

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা আর সভ্যাগ্রহের প্রয়োজন দেখতেন না। স্থতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তিনি একলা চলতেন ও বিবেকের নির্দেশ পেলে একাই সত্যাগ্রহ করতেন।

কংগ্রেসের মতিগতি দেখে তিনি আবার নতুন করে সরে দাঁড়ান। তবে বেশীদিন সরে থাকতে হলো না। বডলাট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত হবে না, কিন্তু পরিবর্ধিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজ সদস্তরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, ভারতীয় সদস্ত যে ত্'-একজন আছেন, তারাও তেমনি থাকবেন, অধিকস্ত যুক্ত হবেন কংগ্রেস ও লীগ নেতারা। যুদ্ধের পরে ভারতীয়রা তাঁদের ইচ্ছামতো সংবিধান রচনার হুযোগ পাবেন, তবে ছটি শর্তে। ব্রিটিশ স্বার্থ অক্র্র্থ থাকা চাই। আর সংখ্যালঘুদের সম্বতি থাকা চাই।

বডলাটের জবাব পেয়ে কংগ্রেস নেতাদের দেশরকার সহযোগিতার সাধ সঙ্গে সঙ্গে বিটে বায়। অস্তত তথনকার মতো। আবার তারা গান্ধীজীর শরণ নেন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। অস্তত যডদিন না বড়লাট আবার ডাক দেম।

হয় পুরো শক্তি দিয়ে যুকোল্লমে সহযোগিতা নয় পুরো শক্তি দিয়ে যুকোল্লম পঞ করা, এই তুই চরমপন্থার মধ্যপন্থা তাঁরা মানতেন না। মহাত্মা কিন্তু দেই সক্ষটকালে কোনরকম চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার পন্থা ছিল ক্রধার পন্থা। বিটেন যুক্তে বিশ্বাস করে, যুক্ত কেমন করে করতে হয় তা জানে। কেন তাকে বিব্রত করা ? তার দিকেও তো বহু ভারতীয় রয়েছে। যোদ্ধার দলকে যুক্ত করতে দাও। কিন্তু সলে সলে দেশের লোককেও জাগাও, জাগিয়ে বল বে যুক্তবিগ্রহে তোমাদের বিশ্বাস নেই, অস্ততপক্ষে বর্তমান যুক্ত তোমাদের বিশ্বাস নেই, অস্ততপক্ষে বর্তমান যুক্ত তোমাদের কারাদেও হয় তো যাও কারাগারে। যুক্ত্যালটা কার্টিয়ে দাও সেখানে।

এবই নাম ব্যক্তি সভ্যাগ্রহ। এব ইস্থ হচ্ছে যুদ্ধকালে সভ্যকধনের বাধীনতা। সভ্যে আগ্রহ। বৃদ্ধকালে কোথাও কাউকে সভ্য বলতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের প্রথম বলি হচ্ছে সভ্য। পৃথিবীতে অস্তত একটি দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা সভ্যবলতে গিয়ে দগুবরণ কদন। ইতিহাসে নাম থাকবে। জনগণকে সেইভাবে নেভৃত্ব দিন। তারা গণসভ্যাগ্রহের জন্মে প্রস্তুত হবে।

গান্ধীজী বভলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন। বভলাট বিবেকচালিতদের সহ্ কববেন, কিন্তু তাঁদের প্রচাবকার্য সহ্থ করবেন না। কোনো গভর্নমেন্ট করেন না। নতুবা যুদ্ধোছ্যম বাধা পাবে।

নিংখাল কেলতে না পাবলে যেমন মাহুষ বাঁচে না তেমনি মন খুলে কথা বলতে না পারলে সভ্য মাহুষ। গণতদ্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বাক্যেব স্বাধীনতা আদায় করা ও অক্র রাথা। নইলে গণতদ্রই থাকে না। সিভিল লিবার্টি হচ্ছে ভিত্তিশিলা। ভারই উপর দাঁভিয়ে গণতদ্রের সৌধ। যুদ্ধকালে যাবা সিভিল লিবার্টি হাবায় তাবা গণতদ্রও রাখতে পাবে না। গণতদ্র যাদেব নেই তাদের সিভিল লিবার্টি থাকলে সেটা আারো বেশী করে আঁকন্থে ধরতে হয়।

কাব্দেই এ প্রশ্নে গান্ধীন্তী বডলাটেব সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বডলাটও গান্ধীন্তীর সঙ্গে। বডলাটের শঙ্কা যুদ্ধবিবোধী প্রচারকার্য ঘোদ্ধাদের মনোবল ভঙ্গ করবে। যুদ্ধে যাবার জ্বেন্ত সৈনিক পাওরা যাবে না। রংকট না জুটলে যুদ্ধ চলবে ফী করে?

ওটা এমন একটা ইন্থ বে যুদ্ধবাদীতে শান্তিবাদীতে আপস হতে পাবে না। এমন কি কংগ্রেস যদি যুদ্ধে বোগ দিত তাব সন্দেও গান্ধীজীর আপস হতো না। তিনি একাই যুদ্ধবিরোধী ভাষণ ও লেখা দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রাখতেন। তাঁকে তাঁর সেই প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কারাবরণ করতেন বা অনশনে দেহ-ত্যাগ করতেন।

লিভিল লিবার্টির ইহতে বুদ্ধকালীন ব্যক্তিসভ্যাগ্রহ যাতে ব্যাপক না হয় সেদিকে ভার প্রথম দৃষ্টি ছিল। আসলে ওটা একটা প্রিন্সিপ্ দ্ নিয়ে আন্দোলন। আর সেই প্রিন্সিপ্ দ্ ছিল নৈতিক। তবে তাব সলে রাজনীতিরও সম্পর্ক ছিল। প্রথম সভ্যাগ্রহী মন্দোনীত হন বিনোবাজী। তিনি রাজনীতির লোক নন। তাঁর বৃদ্ধবিক্ষতা রাজনৈতিক কারণে নয়। তিনি বৃদ্ধমাজেরই বিরোধী। কংগ্রেস বৃদ্ধে যোগ দিলেও তিনি বিক্ষতা করতেন।

আন্দোলনটাকে গুধুমাত্র বিনোবান্দীর মতো নীতিনিপুণছের মধ্যে নিবন্ধ রাখতে পারতেন গান্ধীন্দী, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায় তাঁর উপর না বর্তাত। কংগ্রেস

কর্মীদেরও আন্দোলনে যোগদানের স্থােগ না দিলে নয়। যদিও ওাদের প্রতিরোধ কেবলমাত্র সামাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেইজন্তে বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন জবাহরলালজী। নীতিনিপুন ও রাজনীতিনিপুন তু'রকমের কর্মীকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। অমনি করে প্রায় সব ক'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকেও তাঁদের সমর্থক আইনসভার সদক্ষকে জেলথানায় পাঠানো হয়। বাইরে বে ক'জন পড়ে থাকেন তাঁরা হয় অক্ষ্ম নয় যুদ্ধবিরােধী প্রচারে অনিজ্ক্ । সেটা জেলের ভয়ে নয়। তাঁদের মতে সহযোগিতাটাই ঠিক বিরােধিতাটাই ভূল। যুদ্ধিটাকে এককথায় সামাজ্যবাদী বলে খারিজ করতে তাঁরা নারাক্ষ। তাঁরা যথন সত্যাগ্রহের মনোনয়ন চান না তথন পান না।

মনোনায়ন দিয়ে বাছা বাছা কর্মীদের সভ্যাগ্রহ করতে দেওয়া গান্ধীজীর বহদিনের কামনা। সভ্যাগ্রহ তা হলে সংখ্যাগত না হয়ে গুণগত হয়। আর তাতেই বেশী প্রভাব। সভি সভিত্য কয়েক মাসের মধ্যে রাজভয় ভেঙে গেল। লোকে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ধিত বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ধিত বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তার দরকারও হলো না। কারণ যুদ্ধে আর চাঁদা উঠছিল না, পাঞ্জাবের বাইরে রংক্টও জুটছিল না। তবে যাদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন তারা অবাধে যোগ দিচ্ছিল। কংগ্রেস বাধা দিচ্ছিল না। প্রচারকার্থের চেয়ে জোরালো কিছু করা গান্ধীজীর বারণ ছিল। তিনি সরকারী যুদ্ধোভমকে অচল কয়ে দিতে চাননি। চাইলে তাঁকে নিশ্চর গ্রেম্বার কয়া হতো, দণ্ড দেওয়া হতো। সত্যাগ্রহ পরিচালনার জয়ে এবার তিনি মুক্ত থাকতে মনস্থ করেছিলেন।

ব্যক্তি সভ্যাগ্রহ কি বরাজ এনে দিল ? না, বরাজ তার লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য গণসভ্যাগ্রহের জন্মে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র মাহ্বের মন। অন্ত কোনো উপায়ে দেটা সম্ভব হতো না। তার আরো একটি লক্ষ্য ছিল তুনিয়াকে জানানো বে ভারতের জনসাধারণ এ বুদ্ধের পক্ষভুক্ত নয়। ভারতের নামে লড়াই চললেও লড়ছে যারা তারা বিদেশী সরকারের বেতনভুক সৈনিক। ভারতীয়রা তবে কি হিটলারের পক্ষে ? না, তেমন কথাও বলা যায় না। কারণ তারা সরকারী যুদ্ধান্তমে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। সরকার বলে কয়ে বুজিয়ে স্থাঝিয়ে যাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের য়াওয়ায় অধিকার কেন্ট অস্বীকার করছে না। কিন্তু জ্বোর জ্বুন্ম করলে প্রতিবাদ করছে।

তবে জাের জুল্মও কােথাও তেমন শােনা মাচ্ছিল না। বড়লাট লিনলিথগাউ জানতেন বে জাের জুল্ম গান্ধীজী দহ করবেন না। জাের জুল্ম হলে বিলােছ অবশ্র-ভাবী। গান্ধীজীও সমস্তক্ষণ সজাগ ছিলেন সরকার পক্ষ থেকে জাের জুল্ম যাতে না হয়। থবর পেলে নিজিয়া থাকতেন না। বডলাড়ের সক্ষে তাঁর একটা অলিখিত বোঝাশুড়া হরেছিল যে কোনো পক্ষই সীমা লক্ষ্যন করবেন না। বড়লাটও করবেন না কন্দ্রিশন্দন, গাদ্ধীজীও করবেন না ব্যাপক সভ্যাগ্রহ। দাবাথেলার এই চুই থেলোয়াড় পরস্পরের চাল জানতেন। তাই থেলাটা চলেছিল ভালো। শেষের দিকে তো যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্মে পুলিশ কারো গায়ে হাত দিত না। ফলে প্রচারকার্যও আপনা থেকে থেমে এসেছিল।

দেশকে শাস্ত রেখেছিলেন বলে বডলাট গান্ধীজীর কদর বুঝেছিলেন। তাঁকে ছ'টালনি। তিনিও নিজের জন্তে বা কংগ্রেসের জন্তে ক্ষমতার আসন চাননি। ফলে বড়জাটের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সেটা দেশের থরচে নয়। দেশ ছাধীনতার অভিস্থে মার্চ করে চলেছিল। গণতদ্বের বেদীনির্মাণ করছিল। গুণগত সভ্যাগ্রহ নাটকীয় নয় বলে নিজ্ঞিয় নয়। আর কোনো দেশের নাগরিক যুদ্ধকালে এদেশের নাগরিকের মতো ছাধীন ছিল না। ব্যক্তি ছাধীনতায় আমরাই ছিল্ম অগ্রগণ্য। নিরপেক্ষ দেশগুলি বাদে।

ওদিকে হিটলারের সৈন্ত মার্চ করে চলেছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে। আমাদের সকলেরই সহায়ুভূতি রাশিয়ার প্রতি। কিন্তু সহায়ুভূতি প্রকাশ করা এক জিনিস আর 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' বলা আবেক। অমন করলে নিজেদের দেশেব জনগণকে বিধাবিশুক্ত করা হয়। ওরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ করতে গেলে দেখবে ওদেরি একভাগ রাশিয়ার কথা ভেবে সভ্যাগ্রহবিম্থ ও যুদ্ধে সহযোগী। যুদ্ধটা নাকি 'জনযুদ্ধ'।

কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে। তাঁদের পলিসির উপব গান্ধীজীর হাত নেই।
কিন্তু পরে দেখা গেল জাপান আর আমেবিকাও যুদ্ধে ঝঁ াপ দিয়েছে ও জাপান একলক্ষে
দিলাপুর অধিকার করেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হবে কেউ ভাবতে পারেনি।
আরো ঘোরালো হলো যখন মালয় আর বর্মা জাপানের অধিকারে চলে গেল। বিটেনের.
দোরগোড়া যেমন বেলজিয়াম ভারতেরও দোরগোড়া তেমনি বর্মা। বেলজিয়াম
আক্রমণ করলে যেমন বিটেনকেও আক্রমণ করা হয় তেমনি বর্মা আক্রমণ করলে।
ভারতকেও। আমরা সকলেই নিজেদের জন্তে শক্ষিত হয়ে উঠি। এবার অপরের
প্রতি সহাম্ভৃতি রয়। এবার প্রত্যক্ষ অমুভৃতি। ভারত আক্রমণ এখন ওধু একটা
মৃদ্র সন্তাবনা নয়, সেটা অল্পদিনর মধ্যেই ঘটবে।

ইংরেজদের আচরণেও বোঝা গেল যে সিম্বাপুরের পতনের পর ওঁরের ডিফেন্স সীস্টেম বিফল হয়েছে। সেটাকে যতদিন না সারাতে পারা যাচ্ছে ততদিন শক্রর আক্রমণের ম্থে অপসরণই ওঁমের নীতি। সরকার থেকে আয়াদের কাছে সার্কুলার আক্রমণের অপসরণের অত্তে প্রস্তুত থাকতে। অনেক সরকারি অফিন সমুক্ত্রক থেকে সরানো হচ্ছিল। বর্মার পর আসাম ও বন্ধ এটা একরকম ধরেই নেওরা হরেছিল। ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের কারো কারো সঙ্গে কথা করে দেখেছি তাঁরা বাংলার আশা ছেডে দিয়ে রঁচীতে লাইন টানছেন। সেই লাইন রক্ষা করবেন। আমার এক বন্ধু বিহারে চাকরি করতেন। তাঁকে তাঁর প্রাদেশিক সরকার জানিয়ে রেখেছিলেন ষে বথাকালে তিনি বার্তা পাবেন, "বেশ্বল কামিং।"

হাসির কথা নয়। বাংলার পাঁচ কোটি লোক অবশ্য বিহারে মামার বাড়ী বেত না, অধিকাংশই জাপানীদের অধীনে বাস করত। কিছু আইনে যাকে বেঙ্গল বলে সেকলকাতা থেকে বিহারে গিয়ে হাজির হতো। বর্মা যেমন হাজির হয়েছিল সিমলায় নাম্নারীতে। আমার কাছে যে সাকুলার এসেছিল তা পড়ে আমার বুজতে বাকী ছিল না যে ইংরেজরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে বা করা নিরর্থক মনে করে তবে বাংলাদেশ থেকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সরে যাবে। তথন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানী পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার সঁপে দেবেন। বিধিমতো নয়, কার্যত। কিছু ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে নয়। অর্থাৎ বাংলাকে বাঙালীর হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন না। পরাধীনকে স্বাধীনতা দেবেন না।

বিটিশ অপসরণের স্বরূপ তো বর্মাতেই লক্ষ করা গেল। ওরা নিজেরাই নিজ রাজ্যের কলকারথানা থনি ইত্যাদি বোমা দিয়ে বিধ্বন্ত করে দিয়ে আসে। যাতে শক্রর হাতে না পড়ে বা শক্রর কাজে না লাগে। একেই বলা হয় নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভন্ধ। ক্রশদেশের লোক স্বতঃপ্রণাদিত হয়ে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এর নাম পোড়ামাটি। এবার হিটলারের আক্রমণের ম্বেণ্ড ক্রশরা পোড়ামাটি করে নিজেদের নাক কেটেছে ও নাৎসীদের যাত্রাভন্ধ করেছে। নীতিটা ক্রশদের পক্ষে ভালো। তা বলে বর্মীদের পক্ষেও কি ভালো? তা যদি হতো বর্মীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওটা প্রয়োগ করত, বিটিশ ফৌজকে করতে হতো না। তেমনি বাংলার পক্ষে যদি ভালো হয় বাঙালীরাই স্বতঃস্কৃত্রভাবে কলকাতা শহর পুড়িয়ে গুঁডিয়ে ছারখার করে দেবে। বিটিশ ফৌজকে ও কাজ করতে হবে না।

বেটা আক্রমণের দিন জনগণ করবে, জনফৌজ করবে সেটা কি এগেশের লোক টিশ আর্মিকে বা ভার ভারতীয় শাখাকে করতে দেবে? ভারতীয় সিপাহীরা ভুনভূক, তাব্রা দেশের ছুল্লে প্রাণ দেবার জ্বল্লে সৈল্লদলে বোগ দেয়নি। দেশরক্ষার ক্রেনভূক ক্রমি স্টে করতে হবে। কে সে কাজ করবে? ইংরেজ করতে না দিলে কুমন করেই বা করবে? ভার জ্বলে যত সময় চাই তত সময়ই বা কোথায়? ভাগানীরা কি তত সময় দেবে ? তা হলে কি আমাদের কপালে আছে প্রভূপরিবর্তন ও পলাম্মান প্রভূ কর্তৃক কলকাতার বন্দর, হাওড়ার পুল, জামশেদপুরের ইম্পাতের কারথানা ধ্বংস্,? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকার উপর দিয়ে হাতেথড়ি হয়েছিল। জাগানীরা যাতে থেতে না পায়। ফলে বাঙালীরাই না থেয়ে মরে।

যুদ্ধ যতদিন বহুদ্ববর্তী ছিল ততদিন যুদ্ধবিরোধী নীতি হয়তো সমীচীন ছিল।

শুদ্ধ যথন ঘাড়ের উপর এসে পড়ল তথনো কি সেই নীতি তেমনি সমীচীন হবে?

যুদ্ধক্ষেত্র এথন আর বেলজিয়ামে বা রাশিয়ায় নয়, এখন বর্মায় ও এর পরেই আসামে

অথবা বাংলায়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের স্থনির্বাচিত নয়, নির্বাচন যারা করবে তারা

বিদেশী ও তাদের পক্ষে অপসরণ যেমন সহজ পোড়ামাটিও তেমনি অকাতর ও নির্মম।

জাতির জীবনে এত বড়ো একটা বিপর্বয় ঘটে যাবে, অথচ জাতি পড়ে থাকবে শক্তির

চরণতলৈ শিবের মতো অসাড়। শবের সঙ্গে যার তুলনা। দেশ কি তা হলে মৃত ?

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চার্চিল ক্যাবিনেট ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। সভ্যাগ্রহী বন্দীদের বিনা শর্জে মৃক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে বারা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী তাঁরা তো মৃষ্টিমেয়। বাঁরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী তাঁরা পড়ে বান বিষম ধাঁধায়।

# । আঠারো ।

কংগ্রেদকর্মীদের অধিকাংশের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে জাপান ভারতের মিত্র নয়, গণভদ্রের শত্রু। সে যদি এই ফাঁকে শুরে চুকে পড়ে তা হলে ইংরেজদের যা ক্ষতি হবে তার চেয়ে শতগুল ক্ষতি হবে ভারতীয়দের। জাতীতয়তাবাদের দিক থেকে, গণতদ্রের দিক থেকে জাপানী অহুপ্রবেশ বা আক্রমণ একটা অশুভ স্ফানা। এর বিরুদ্ধে ভারতের নিজের স্বার্থেই রুথে দাঁভাতে হবে। স্কৃতরাং ইংরাজরাও যথন রুথতে যাচছে তথন ওদের সক্ষে হাত মেলানোই প্রকৃষ্ট নীতি। তবে, হাা, প্রভূর সক্ষে ভূত্যের মতো নয় মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো। ক্রিপদের প্রস্তাব যদি মিত্রোচিত হরে থাকে তবে কেন গ্রহণ করা হবে না?

অপরণকে এমন কর্মীও ছিলেন থাদের ধারণা জাপানের উদ্দেশ্ত ভারতকে আবার পরাধীন করা নর। সে ভারত অধিকার করতে আসেনি, স্বভরাং তার সঙ্গে শক্রতা কব। উচিত নয়। শত্রুতা কবতে পাবে ইংবেজ, কিছু ভাবতবাদী কেন করতে খাঁবে প্র স্থুতবাং ইংবেজব সদে হাত মেলাতে যাওয়া স্তবৃদ্ধি নয়। ইংবেজবা লভতে চায় লভুক। ওটা ওদেব যুদ্ধ ভাবতীয়দেব নয়। তা বলে ইংবেজকে বিপ্রত কবতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে ওবা পোড়ামাটি করছে না। শুইশুবে

আবাব এমন কর্মীও ছিলেন—সাধাবণত কংগ্রেব বাইবে—খাবা মনে কবতেন ওটা একটা মওকা। জাপান এলেই ভাবত স্বাধীন হবে। জাপানেব সাহাঘ্য নিয়ে ইংবেজকে উচ্ছেদ কবা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ক্ষতি যা হবাব তা ইংবেজেরই হবে, ভারতেব ক্ষতিব মধ্যে হবে শিকল হাবানো। জাপান কখনো এদেশকে ইংবেজেব মতো দাবীযে বাখতে পাববে না। জাপান যাবেই, বেখে যাবে ভাবতেব স্বাধীনতা।

সেদিন ভাবতেব চিন্তাজগৎ যেমন বিপ্রাপ্ত বা উদপ্রাপ্ত হয়েছিল তেমন আব কোনোদিন হয়নি। জাপানেব মতো এক মহাশক্তিকে হঠাৎ প্রতিবেশীরূপে পাওয়া একটা অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপাব। কাবো মতে ওটা মন্দ কারো মতে ওালো, কাবো কাবো মতে ভালোও নয় মন্দও নয়। কেউ জাপানেব বিপক্ষে, কেউ পক্ষে, কেউ নিবপেক্ষ। কেউ তাব বিরুদ্ধে লডবেন, কেউ লডবেন না, কেউ তাব সাহায্য নিয়ে ইংবেজেব বিরুদ্ধেই লডবেন।

এই হলো ক্রিণস প্রস্তাবেব পটভূমিকা। মহাত্মা সেবাগ্রাম থেকে নডতে চাননি, নেহাৎ ক্রিপসেব সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুতাব থাতিবে দিল্লী যান। মনে বাখতে হবে যে গান্ধীজীকে বডলাট ডাকেননি, এটা সবকাবী আহ্বান নয়, কথাবার্ডা বড়লাটেব সঙ্গে হচ্ছে না। বডলাট যে কী ভাবছেন তা গান্ধীজীকে জানাননি।

ক্রিপদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মহাত্মা বলেন, "এই যদি হয় আপনাব সমগ্র প্রস্তাব তবে আমাব প্রামর্শ আপনি পবেব প্লেনে বাডী ফিবে যান।"

প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এইরপ। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে একটি নতুন বাই গঠিত হবে।
তাব মর্গাদা হবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ইচ্ছামাত্র সে ব্রিটিশ কমনওরেলথ ভ্যাগ কবতে
পাববে। যুদ্ধ শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবিধান সংবচক সংস্থা স্থাপন কবা হবে।
সে বে সংবিধান সংবচন করবে ব্রিটিশ সবকার তাকেই স্বীকার করে মেবেন ও সেই
অন্ত্র্সাবে কাব্রু কববেন, কিন্তু তুটি শর্তে। প্রথম শর্ত যদি কোনো এক বা একাধিক প্রদেশ সে সংবিধানে সায় না দেয় তবে সে বা তাবা স্বতম্ব সংবিধান প্রশেষন করতে পারবে ও
ব্রিটেন ভাকে বা তাদেব ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সমান মর্বাদা দিভে পারবে। তেমনি কোনো এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্য বদি স্বতম্ব সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় তার বেলা ও তাদের বেলাও তাই হবে। সংবিধান সংরচক সংস্থায় দেশীর রাজ্যের প্রতিনিধিও থাকবেন। বিতীয় শর্ত, ব্রিটিশ সরকার ও সংবিধান সংরচক সংস্থার মধ্যে একটি সন্ধিশত্র সম্পাদন করতে হবে, তাতে থাকবে ব্রিটিশ হস্ত থেকে ভারতীয় হস্তে সমূহ দায়িও হস্তান্তর সংক্রান্ত বাবতীয় সমস্যার মীমাংসা।

এসব তো যুদ্ধোত্তর কালে। যদি যুদ্ধে জয় হয়। যুদ্ধকালে যুদ্ধদরের জাতো যা হবে তা বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ। পারিষদরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি। কিছ সামরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব থেকে যাবে জঙ্গীলাটের হাতে। তিনিও পূর্ববৎ পরিষদের সভ্য থাকবেন। আর বডলাটও তার হস্তক্ষেপের অধিকার রাখবেন।

প্রস্তাবটা এককথায় নাকচ করবার মতো হলে কংগ্রেস নেতারা পনেরা বোলো দিন ধরে ক্রিপস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন না। মাহ্যয়কে ভগবান ভবিয়দ্দৃষ্টি দেননি। দিলে হয়তো গান্ধীজীও পত্রপাট প্রত্যাখ্যান করতেন না সেপ্রস্তাব। তার কোথাও কি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের উল্লেখ ছিল? সাম্প্রদায়িক কারণে ইউনিয়ন খেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ছিল কি? হিন্দু মেজরিটি বা ম্সলিম মেজরিটিরও নামগন্ধ ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করত তা হলে ভাবী ইপ্তিয়ান ইউনিয়ন প্রথমেই রচনা করত একটি এজমালী সংবিধান। যাদের আপত্তি হতো ভারা যোগ দিত না তা ঠিক, কিন্তু প্রদেশকে প্রদেশ বিধণ্ডিত হতো না। ছলে পারম্পরিক চুক্তিতে হতো। পরের মধ্যম্বতায় নয়।

আসলে যুদ্ধজন্ম ছিল একটা অনিশ্চিত প্রশ্ন। যুদ্ধে সহযোগিতা চোথ বুজে করলে পোড়ামাটির দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপত। বডলাট ও জলীলাট তো নিরাপদন্ধলে অপসরণ করতেন, দেশের নেতাদেরই জাপানের সদে মোকাবিলা করতে হতো, যেমন বর্মায়। যেটা জনিশ্চিত সেটাকে স্থানিশ্চিত করতে হলে চার্চিলের যতো একজন ভারতীয় জননায়ককে রণনায়ক করতে হয়। যেমন জবাহরলাল নেহরুকে। তিনি সে ভূমিকা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। তিনি রণনায়ক হলে জনগণ তাঁর পেছনে দাঁডাত। জাপানকে প্রাচীরের মডো রোধ করত। কিন্তু সে ভূমিকা তাঁকে দিছে কে পু ক্রিপস পরিষার করে বলেন যে বড়লাটের পরিষদে জলীলাটের যে ভূমিকা তার বিশেষ কোনো রদবদল হবে না।

ভংকালীন শাসনতম অমুদারে জন্দীলাট কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি বড়লাটের কাছেও না। তাঁর নিয়োগ ভারতবর্বে হলেও কায়িছ ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের কাছে। ব্রিটেন থেকেই বোতাম টেপা হয়, সাম্রাজ্যের সভরকে সৈন্দ্রচলাচল হয়। ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আর্মির একটি শাখা।
মিলিটারি সীক্রেট একজন ভারতীয় সমরসচিবকে জানতে দেওয়া হবে, এ কি কখনো
ভাবতে পারা যায়? তেমন একজন ভারতীয় যদি সচিব পদে মনোনীত হন তবে তিনি
হয়তো মহামান্ম আগা থান বা বিকানীরের মহারাজা জাতীয় রাজভক্ত পুরুষ।
জবাহরলাল নেহক তো ননই, ঝীণা সাহেবও না। ভারতীয়করণ ততদূর কেওে পারে
না। জাপানের ভয়েও না। ভারত বা তার একাংশ যদি জাপান কেড়ে নেয় তবে
ইংরেজ পরে কেরৎ পাবে। কিন্তু যুদ্ধ বেধেছে বলে ভারতের জিনিস ভারতকে দেওয়া
হবে এটা যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অভাবনীয়।

ক্রিপস প্রস্তাব চার্চিলগোঞ্জীর দিক থেকে বিরাট কনসেশন। কিছু কংগ্রেসের দিক থেকে স্বাধীনভার চেয়ে অনেক কম। সাম্রাজ্যবাদকে তাব বিপদে সাহায্য করলে সে আরো শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেডে বসবে। বিপদটা অবস্থ তার একার নয়। ভারতেরও। সেইজন্তে জবাহরলাল ও আজাদ ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্তে আপ্রাণ করেছিলেন। কিছু ওদিকে চার্চিলের ও এদিকে বডলাটের দলবল পাষাণের মতো নিরেট। যুদ্ধকালে সিভিল পাওয়ার অনেকটা ছেডে দেওয়া যায়, কিছু মিলিটারি পাওয়ার কণামাত্র নয়। অথচ মিলিটারি পাওয়ার না হলে দেশ রক্ষা করা যায় না। সেই নিয়ে মডবিরোধ থেকেই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো। যদিও যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

কংগ্রেস নেতার। আশা করলেন যে রুজভেল্ট চার্চিলের উপর চাপ দেবেন। দিয়েওছিলেন, কিন্তু চার্চিল তাতে রুষ্ট হন। অগত্যা কংগ্রেস নেতাদের আবার সেই নাঙ্গা ফকিরের কাছে ফিরে যেতে হয় চার্চিলের সঙ্গে যার উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু সম্পর্ক। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁরা মহাত্মার শিবিরে গিয়ে যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহী হন। অহিংসার থেকে হিংসা, হিংসার থেকে অহিংসা, একটার থেকে আরেকটায় যাওয়া আসা কত সহজ!

সরকারপক ও কংগ্রেসপক উভয়পকই ধরে নিয়েছিলেন যে সিন্ধাপুরের পর যেমন মালয়, মালয়ের পর যেমন বর্মা, বর্মার পর তেমনি আসাম ও বাংলা। অন্তত সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর জাপানীরা বোমাবর্ধণ করবেই, যাতে ভারত থেকে পাল্টা আক্রমণ না হয়। কলকাতাও একটা সামরিক ঘাঁটি। একটা বিরাট সামরিক ঘাঁটি। ফুভরাং বিপদের আশক্ষা ওরু যে ছিল তাই নম্ন বিপদ সেদিন পা টিপে টিপে আসছিল আর তার জল্ফে মনটাকে আমরা বাঁধছিল্ম। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক যেথানে পারে দেখানে পালিয়েছিল। পালিয়েও কি বাঁচত ? পেটের খোরাকে টান পড়তই, কারণ সামরিক

লোকে নিজেরাই নিজেকের শান্তি ও পৃথকা বিধান করবে। প্রাথে প্রাথে থালের উঠবে গণ পর্কারেও। জিলেজ রেপাবলিক। বিন্য হাতিরাটেই ডারা চোর ডাকাড ও বাইরের আক্রমণকারীদের কববে। মরবে, মারবে না। মার ধাবে; তবু ধাজনা দেবে না। সম্পত্তি খোরাবে, তবু মান খোরাবে না। এরকম নাভ লক রেপাবলিক বেলেশের আছে তার কিসের ভয় ৫ বেয়োনেট তার কী করতে পারে ?

ভিনি প্রথম বেবার গণসভ্যাগ্রহ করতে বান সেবার: সাভ লক্ষ রেপাবনিকই ছিল ভার ধ্যান। বারদোলির থেকে ভক্ত হতো পদক্ষেপের পব পদক্ষেপ। শেব হতো করে আর কোথায় তা ভগবানের ভাবনা। তভিৎগতিতে গণসভ্যাগ্রহ কালো হবে এমন কথা তিনি বলেননি। পরে আর তিনি ও ধরনের গণসভ্যাগ্রহ কবলেন মা। বেটা হলো সেটা লবণ আইন ও অক্যান্ত আইনভক। অথবা বয়কট। ১৯২২ সালেব মনের সাধ মনেই রয়ে বায়। ঠিক বিশ বছর পরে ১৯৪২ সালে সেই প্রাতন অপের প্রভ্যাবর্তন। এবারকাব গণসভ্যাগ্রহ গ্রামে গ্রামে গণ-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করবে, নিচেব দিক থেকে পিরামিডেব মতো গড়ে উঠবে নতুন শাসনব্যবন্থা, বার অধোভাগ প্রশন্ত, উর্বেভাগ সঙ্কীর্ব।

ততদিনে তিনি রক্তাক্ত অরাজকতার ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। চৌরীচৌরা আর তাঁকে নিবৃত্ত করবে না। এই প্রসকে তিনি বলেন।

"That is the consideration that has weighed with me all these twenty-two years. I waited and waited, until the country should develop the non-violent strength necessary to throw off the foreign yoke. But my attitude has now undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I have to wait, I might have to wait till doomsday. For the preparation that I have prayed for and worked for may never come, and in the meantime, I may be enveloped and overwhelmed by the flames that threaten all of us. That is why I have decided that even at certain risks, which are obviously involved, I must ask the people to resist the slavery."

## ।। উमिन ॥

জন্মান্ট অভ্যুখাণ গণসত্যাগ্রহ নয়। গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বেই গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়। স্বতরাং ওটা অনারন্ধ থেকে গেল। ইতিহাসের গর্ভে অন্ধাত সম্ভানের মতো।

তার" বদলে যেটা ঘটে সেটা একটা স্বতঃস্কৃত প্রাক্ততিক উচ্ছ্বাদ। বস্থা বা ভূমিকম্প। কিন্তু তার পেছনেও কংগ্রেদ কর্মীদের হাত ছিল। বেশীর ভাগই বামপন্থী, কিছু কিছু আবার গোঁড়া গান্ধীপন্থী। সচরাচর বাঁরা থাদির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতির ঘোলাজলের বাইরে পবিত্র জীবন যাপন করেন।

কলকাতায় তথন নিশুদীপ। অন্ধলারে গা ঢাকা দিয়ে বেডালে কেই বা টের পাছে? একদিন আঁধার রাতে কলকাতাব এক নির্জন পথে আমরা তিনজন পায়চারি করছিলুম। আমার স্ত্রী, আমি ও আমাদের গান্ধীবাদী বন্ধু। অবাক কাণ্ড। তিনি তথন আগুরেগ্রাউণ্ডে পুলিশের চোথে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন। আসাম থেকে তাঁর কাছে কর্মীরা আদেন নির্দেশ নিতে। ফিরে গিয়ে সেই নির্দেশ পালন করেন। কী রকম নির্দেশ ? টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন ভেঙে ফেলা এসব ভনলে আমি ভঙ্জিত হতুম না, কারণ বিহারেও এসব হয়েছিল, আর আমি তথন বাঁকুড়ায়। স্তঙ্জিত হতুম ব্যথন বন্ধুর মুথে ভনলুম যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রেলের পুল ধ্বংস করতে। কী সর্বনেশে কথা!

তিনি আমাকে বোঝান বে রেলের পুল ধ্বংস করলে মিলিটারি যাতায়াত বন্ধ হবে। লাগানীরা এগিয়ে আসতে পারবে না, ইংরেজরাও এগিয়ে বেভে পারবে না। মাঝখানে একটা এলাকা থাকবে, সেটা নো ম্যানস ল্যাণ্ড। দেখানে আমরাই রাজা। তা ছাড়া সেটা হবে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। সেধানে যুদ্ধবিগ্রহ চলবে না। দেশ যাতে যুদ্ধক্ষে পরিণত না হয় তার জক্টেই যাতায়াতের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

দেশ বাতে বৃদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্তে ছই পাগলা বঁ।ড়কে পরস্পরের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা বে শান্তিবাদীর কর্তব্য সেবিবয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিছ ্ আমার ক্লিছান্ত ছিল, "উপায়টা কি অহিংস ? রেলের পুল ধ্বংস করা—।"

"আমাদের সম্পত্তি, ইংরেঞ্জদের সম্পত্তি নয়। আমাদের সম্পত্তি আমরা বহি ধবংস করি তবে হিংসা হবে কেন? মাছবকে তো মারছিনে। বরং মাছবকে যুজের মুখ'থেকে বাঁচাতে চাইছি। নির্দেশ দেওরা আছে বেন একটিও প্রাণ নট না হর।" বন্ধুর উক্তি।

ষ্পর্থাৎ এটাও এক প্রকার পোড়ারাটি। তঙ্গাৎ এই বে এটা ছুই যুধ্যয়ান পক্ষের বিশ্বদ্ধে। ইংরেজরা বলবে সাবোটাশ। কিন্তু ইতিহাস বলবে আত্মরকা।

ওই পুল হয় ইংরেজরা ওড়াত, নয় জাপানীরা ওড়াত। ওসব রেললাইন হয় ইংরেজরা ওপড়াত, নয় জাপানীরা ওপড়াত। ওসব টেলিগ্রাফের তার হয় ইংরেজরা কাটত, নয় জাপানীরা কটিত। জাপানীরা বদি আক্রমণ করত তা হলে ওর নাম হতো মিলিটারি নেসেনিটি। তথন সকলের মৃথ বন্ধ। কিন্তু শান্তিবাদীরা করলে মহাভারত অশুক্ধ হয়। ও বে অহিংসা নয় ।

গান্ধীজীকে আগা থান্ প্রাসাদে বন্দী করে বড়লাট তাঁকেই দান্নী করেন আগস্ট অভ্যূাখানের বাবতীয় যুদ্ধবিরোধী সমাজবিরোধী আইনবিরোধী ঘটনার জন্মে। তিনি সে দায়িত্ব অস্বীকার করেন ও বড়লাটকে পরামর্শ দেন আদালতে বিচারের জন্মে। পাঠাতে। এই নিয়ে পত্রব্যবহার অনেকদিন ধরে গড়ায়। তারপরে বেরোয় সরকারী 'প্রচারপুঞ্জিকা, তাতে অভ্যূাখানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে বিনা বিচারে অপরাধী করা হয়। ত্নিয়ার চারিদিকে রটে গান্ধী ও কংগ্রেস বে কেবল ব্রিটেনের শক্র তাই নয়, জাপানের মিত্র ও তাঁদের কার্যকলাপ যুক্জয়ের পরিপন্থী। গান্ধীর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ তিনি অহিংসার বদলে হিংসার বিধান দিয়েছেন।

এর কোন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে গান্ধীজী অনশনের সক্ষম নেন। তথন জানানো হয় তাঁকে অনশন কালের জন্মে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তার উত্তরে বলেন, ছেড়ে দিলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তথন প্রতিকারের অন্য উপায় পাবেন। তা শুনে বড়লাট সিদ্ধান্ত করেন যে অনশনটা বিনা শর্ভে মৃক্তি পাবার জন্মে একটা চাল। কাজেই অনশনের একুশদিন ছেডে দেওয়া হবে এরূপ প্রস্তাব রদ করেন।

এমনি করে শুরু হয় সেই হালয়বিদারক অভিজ্ঞতা। গান্ধীজীর না হোক আমাদের।
কিছুই করতে পারিনে আমরা। এত অসহায়। ওই অনশন পর্যস্তই আমাদের দৌড।
দেটা আর কডটুকু সময়ের জন্যে। একুশ দিন ধরে চলে তাঁর অনশনের ম্যারাখন। কী
করে যে বাঁচলেন।

লোকে একটি আঙু লও নাড়ল না। দার্শনিকের মতো যৌন হয়ে দেখল। ছ'মাস দাগে যারা অত বড়ো একটা বিল্লোহ করতে পারল ছ'মাস পরে তারা একেবারে ঠাতা। এই হছে হিংলার পরিণাম। হিংলাকে প্রতিহিংসা দিয়ে দমিয়ে দিলে পরে সে আর মাধা তুলতে পারে না। সিপাহী বিল্লোহীর বেলাও তাই হয়েছিল। গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্তে গর্জনিমণ্ট উদার ব্যবস্থা করেছিলেন। চৃদ্দর্শকাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ম্যাজিন্টে টদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে শান্ধিতল না হয়। আমার ম্যাজিন্টে ট বন্ধু খবরটা আমাকে দেন। না, শান্ধিতদের লেশমাত্র লক্ষণ ছিল না। গান্ধীজীর প্রয়াণ লোকে শান্ধভাবেই নিন্ড। কিন্ধ ক্যা করত না ইংরেজদের।

ইভিহাসের রায় কী বলতে পারিনে, কিছু আমার নিজের রায়, ওই আগস্ট মাস্টাই তাঁর জীবনের ফাইনেস্ট আওরার, স্থন্দরতম ঘটিকা। যুদ্ধকালে আর কথনো কেউ যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী জ্ন আন্দোলনের ডাক দিয়ে বাননি। রেজিস্টাল বা প্রতিরোধ হয়েছে হিটলার অবিকৃত ফ্রান্সে। যুগোল্লাভিয়ার হয়েছে নাৎসী আক্রমণের পর সশস্ত্র বিস্রোহ।' কিছু ওসব সংগ্রাম যুদ্ধকালীন হলেও শান্তির জ্বেন্ত নয়, তুই আগুনের মধ্যবর্তী নয়। তা ছাড়া ওসব দেশের সাময়িক শাসকগণ অনবছির তুই শতান্দীর বন্ধমূল রাষ্ট্রীর ব্যবস্থার উপ্রেতম অল নন। গান্ধীর ওই কীর্তি যদিও গণসত্যাগ্রহ নয় তা হলেও ইতিহাসে,অভ্তপূর্ব। বাইরে যদিও থাকতে দেওয়া হলো না তাঁকে, তব্ নিছক আত্মিক বল দিয়ে তিনিই নেপথ্য থেকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন মনে আছে যে শরীর না থাকাটাই সব চেয়ে তালো, শরীরটা কেবল বাধা দেয়। অবারিত আত্মা তা হলে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। তিনি যদি তথু চিস্তাই করেন, আর কিছু না করেন, তা হলেও কাজ তাঁর চিস্তামতো হবে। অর্থাৎ তাঁকে জেলেই পোরা হোক আর গুলীই করা হোক, যে চিস্তা সেই কাজ এ এখন চিস্তাটাই আসল। চিস্তার সাহস ক'জনের আছে ? আর সে চিস্তা এমন চিস্তা হওয়া চাই যা ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক। ব্যক্তিবিশেষের দিবাম্বপ্র নয়।

গান্ধীজী সেদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে দেন। সঙ্গে সন্দেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলী করা হতো বদি জাপান সেই মূহুর্তে জন্মবাত্রা করে ইংরেজকে কোপঠানা করত। গান্ধীজী সেবিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই এমন লগ্নে বিজ্ঞোহ করেন বে লগ্ন জাপানী আক্রমণের প্রতিকৃল। যথন বাংলায় আসামে চতুর্মান্তা। তা ছাড়া একথাও তিনি বলে রাথেন বে জাপানীরা তাঁর আন্দোলনের স্থ্যোগ নিলে তিনি তা বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু এহো বাছ। এর চেরে গৃঢ় সত্য হলো তাঁর কার ছিল ইংরেজনের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি ওঁকের আন্তরিক ভালোবাদতেন। আর ওঁরাও দেটা অক্তব করতেন। অগান্টের আগে বর্ডনাট বলেছিক্রন প্রধ্যাত মার্কিন নেখক সূইন কিশারকে—-- "Make no mistake about it....The old man is the biggest thing in India....He has been good to me....If he had come from South Africa and been only a saint he might have taken India very far. But he was tempted by politics....I have been here six years and I have learned restraint...but if I felt that Gandhi was obstructing the war effort I would have to bring him under control."

ভা ছাডা ইংরেজ প্রধানরাও দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন। নিলাপুর, যাল্য, বর্মার পতন তাঁদের প্রেষ্টিজে নাড়া দিয়েছিল। ভথ্মাত্র গায়ের জােরে তাে এত বড়াে নাজাভ্য রক্ষা করা যায় না । প্রভাব প্রতিপত্তিও চাই। বড়াঁলাটই লুইস ফিশারকে বলেছিলেন, "আমরা ভারতবর্বে থাকতে যাচ্ছিনে। অবস্তা, কংগ্রেস একথা বিশান করে না। ক্ষামরা এক্শে থাকব না । আমরা প্রস্থানের জভ্যে প্রস্তুত ইচ্ছি।"

শ্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাকসওয়েল তো স্মারের খোলদা করে বলেছিলেন ফিশারকে, "যুদ্ধ শেষ হবার ত্র'বছর বাদেই আমরা এদেশ থেকে বেরিয়ে যাচিছ।"

এসব কথা অগাস্ট ঘটনাবলীর পূর্বের । পূর্বের থেকেই প্রস্থানের ভাব মনে উদয় হয়েছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের খুব বেশী মডভেদ ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর এটিক ওদিকের। একটা জাতির ইতিহাসে পাঁচটা বছর এমন কী বেশী সময়। তবু গান্ধীর কাছে ব্যবধানটা অসহু হয়ে উঠেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটিকায় তিনি ভারতকে এমন এক মহন্থ দিতে চেম্নেছিলেন বার দক্ষন আর সব দেশের লোক তার দিকে ভারার সক্ষে তাকাত। তার কথা ভারার সক্ষে ভনতু। কে জানে সে হয়তো বিশ্বশান্তির হৃত হতো।

্ অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন যে গাছীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপানের সঙ্গে স্থানজনক দছি করা। সেটা ইংরেজ থাকতে হবার নর। ইংরেজ আমেরিকানরা জাপানের আছাসমর্শন চার। জাপানও বিনা শর্ডে আফ্রসমর্শন করবে না। প্ররাও শর্ডাধীন আছাসমর্শন প্রাভ করবে সা। তা হলে ভারত কেনই বা এই স্বগভার জড়িয়ে পড়বে! জাপান এমন কী কতি করেছে ভারতের!

তা হলে দেখা যাছে তার পেছনে ছিল পাররাইনীতির প্রশ্ন। সে প্ররে গাছী বড়লাট কথনো একবত হতে পারতেন না। গাছী চার্চিল তো উত্তর্গেদ দক্ষিণমেন। কলতেত ভারতের বছু হলেও জাপানের শক্ষ। তার পাররাইনীতি বিদ্ব ভারতেরও পারহাইনীতি হন করে কলতেতের লোকতে শাসনক্ষরতা হাতে পোর করেক জাপানকে অকারতে পার্যান্ত করকে জাপানকে অকারতে

খোঁচানো হার । বে কি স্থানি করবে ভারতের লাজ ? দেশ কি যুখ্যক্ষেত্র হরে না । গানী যুদ্ধ ভেকে জানতে চান না। কিন্তু জাপান যদি আনে প্রতিরোধ করবেন।

গান্ধীজীর গররাউনীজি,ছিল বতন্ত ও খাধীন মেশের মডো। তিনি বে সিদ্ধান্ত নির্মেছিলেন সেটাও খাধীন মামুবের মতো। চার্চিল কলভেন্টের সঙ্গে পারে পা মিলিয়ে চলার নাম ভারতীয় খাধীনভা নয়। জাপানকে রুখতে হবে একশো বার। কিন্ধু সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির কথারাভাও চালাতে হবে। তাতে ধদি যুদ্ধ একটু আগে শেব হয় তা হলে তো বিশ্বের আরাম, আর ধদি কোনো পৃক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন না করতে হয় ভবে তো আরো উভয়।

বেখানে সামরিক কর্ড নিয়ে গভীর মতবিরোধ, বেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মূলগত মততেদ সেবানে যুদ্ধকালীন গভর্নমেন্ট গঠন করা বায় না, যুদ্ধকালীন অসহবোগই দেখানে একমাত্র নির্ভরবোগ্য নীতি। ক্ষাগাট অভ্যুখান গভর্নমেন্ট পরিবর্তনের জভে পরিকল্পিত হয়নি, বদিও কংগ্রেসের অগাস্ট প্রস্তাবটা পড়লে সেইরকম মনে হবে। পরিকল্পনাটা জনগণকে জাগানো ও তালের ভাগ্য তালের হাতে নিতে শেখানো। যুদ্ধেনয়, যুদ্ধবিরোধিতাতেই তালের আত্মশক্তির উপলব্ধি।

অগান্ট আন্দোলন অল্প দিনস্থায়ী হলেও আত্মউপলন্ধির একটা মধ্র স্বাদ রেখে যায়।
তার সদে অহিংসার স্বাদ থাকলে সে মাধুবী তিব্ধতাহীন হতো। সেটা হবার নয়।
স্বাধীনতা বেষন অনেকদ্র এগিয়ে গেল, অহিংসা তেমনি অনেকদ্র পিছিয়ে রইল।
স্বাগতি আন্দোলনের ফলশ্রতি স্বাধীনতার দিক থেকে প্রাণতি, অহিংসার দিক থেকে
অগতি। গান্ধীজী একই সদে জিতলেন ও হারলেন। দেশ দিনকের দিন সহিংস ও
অরাজক হলো। তবে তার আগে কিছকাল বলহীন ও অবস্ক্র।

সেই অবসাদের সময়টাতেই বাংলার মন্বস্তর ঘটে যায়। বাংলা সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দেন। আশ্তর্যের কথা বড়লাট নিনলিথসীউ ছিলেন রুষিবিশারদ। প্রথমবার ভারতে এনেছিলেন কৃষি কমিশনের নভাপতি হয়ে। ভারত সরকারের সর্বয়য় কর্তা-ছিসাবে তিনিও দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না। মন্বস্তর বিহারে ও যুক্ত প্রদেশেও ছড়াতে যাজ্জিল। কেসব প্রদেশের গভর্নরের। কঠোর হতে প্রভিবোধ করেন। ছটি নিয়ে আলমোডায় বসে আমি গভর্নর ছালেটের স্বব্যবস্থার সাক্ষী হই।

্বাংলা আর যুক্ত প্রদেশ এই ছই জারগার অঞ্জিজতা থেকে আয়ার এই শিক্ষা হর বে ভারতীয় ধনিকদের নিশাল করা হার না, ডালের উপরে অঙ্কুশ প্ররোগ করা চাই। আর দেকাফ ইংক্রেরুক্সই ইচ্ছা কয়লে পারছেন। বেখানে নির্বোধ নন।

. কথাপ্রলো আমি গামীজীকে লোনছে ছেরেছিলুম। কিছ শোনাতে পারিনি।

শোনালে লাভ কী হতো ? ভারতীর বনিক্ষরে স্থাতি উদ্রেক্ষ করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে। অভিংসার সব চেরে বড়ো সখাতা ছিল কী করে গরিবকে কড়লোকের শোকা থেকে বাঁচাতে হয়। লে সমত্যার সকে মোকাবিলা করার আরেই জারেক সমত্যা ভাঁর কাল হয়। সাত্যালয়িক সমত্যা।

গান্ধীজী যথন জেলে তথন তাঁর পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না সাম্প্রদারিক দলগুলি কী তাবে পরম্পরবিরোধী কার্যক্রমের ঘারা পরস্পরেব বলমুদ্ধি কবে চলেছে। দৃশ্রত শব্রু, বন্ধুত মিত্র। সাম্প্রদারিকতা উভয়ুক্ষেত্রেই জাতীয়তার নামাবলী ধারণ করেছিল। মুসলিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। তেমনি ছিল্বাভ এখন একটা সম্প্রদার নয়, একটা নেশন। ত যেমন মুসলিম লীগের নয়া থীসিস তেমনি ছিল্ব মহাসন্তাব নতুন তত্ব হলো হিল্বাট একমাত্র নেশন, মুসলমান বীষ্টানরা নেশন নয়, এলিয়েন। কতকটা জার্মান ইছলীর মতো। সেদিন জনমন্ত এমন বিজ্ঞান্ত ছিল যে জাতীয়তাব মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তাব বলে অনেকে ভূল বুঝেছিল ও প্রশ্রেষ দিয়েছিল।

বে প্রদেশে তিশ লক্ষ হিন্দু মুগলমান একটু ক্যান না পেয়ে একমুঠো ভাত না পেয়ে পথে ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোনা গেল উপনির্বাচনে মুগলিম লীগ জিতেছে। আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে ঘাবে, কারণ যুদ্ধের সময় ইখন চট্টগ্রাম নোরাখালী ববিশাল বিপন্ন তথন লীগ অগান্ট অভ্যুত্থানের মতো কোনো, আন্দোলন করেনি, যা করবার তা করেছে কংগ্রেম। কিন্তু বিচিত্র মাছ্যবের মন। অগান্ট অভ্যুত্থানে মুসলমানরা প্রান্ন জারগান্ন সরে দাঁভিয়েছে। আমার এক মুসলমান বন্ধুর সলে এ নিয়ে কথাবার্তার সমন্ন তিনি বলেন, "আমার প্রদেশেব মুসলমানরা তো কংগ্রেসকে অভিশাপ দিছে।"

তিনি যুক্ত প্রদেশের মৃসলমান। সিপাইবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর শারণে জনজন - করছে। ছিন্দু মৃসলমান একবোগে বিদ্রোহ করে ফারদা কী হলো 
 মুসলমান একবোগে বিদ্রোহ করে ফারদা কী হলো 
 মুসলমানদের ধবে ধরে ঝুলিরে দেওয়া হলো। ওদের সম্পত্তি বাজেয়াথ হলো। আর হিন্দুরা সেসব কিনে নিয়ে বছলোক হয়ে গেল। এই অগান্ট অভ্যুখানও তো সেই রকম একটা বিশ্রোহ। এতে বোগ দিলে মৃসলমানরাই পশতাবে।

আমার অপর এক ম্সলমান বন্ধু থাকসার। এমন ত্যাগরীর আমি দেখিনি। মক্তরের সময় তিনি বা করতে চেম্নেছিলেন তা করলে বহুলোক প্রাণে বাঁচত। আর্থপর ম্সলমান মনীরা তাঁকে তা করতে দেননি বলে তিনি পদতার্গি করেন। আমাকে বলেন, "আম্বরা ল্বাই ক্ই ফ্ডিকের ছারে দারী। কারো বিবেক নির্মল নম। আপনারও না।" আমি বলি, "আমি তো কৰ। আমার কী দায়!" তিনি বলনে, "আপনি এই সরকারের কর্মচারী।"

আমার সেই গান্ধীভক্ত খন্দরভক্ত অথচ থাকদার বন্ধুও আমাকে এর আগেই বলেছিলেন বে, "আপনি আশা করছেন আমরা ও আপনারা এক নেশন গঠন করব। তা হবে না।" পরে তিনি এক থাকদার পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তান চান।

অগাস্ট অভ্যুত্থান একটা প্যারাডক্স। পাকিস্তানকেওঁ সে কয়েক কদম এগিয়ে আনে। গান্ধী কী করে জানবেন বে স্বাতন্ত্র্যকামী মৃসলমানর। কংগ্রেসের ভয়েই পাকিস্তানী হবে।

#### । तिवा।

অগান্ট অভ্যুত্থানের মূলে এই ভয়টাও একটা প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে ছেডে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভুবদল ঘটবে। প্রভুবদলের ভয়েই আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম। অহিংসার নিয়ম মানতে পারিনি। প্রভুবদলের আশক্ষা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্টাস্ত দেখাতুম।

তেমনি ঝীণা সাহেবের ও তাঁর অমুবর্তীদের প্রাণেও ছিল আরেক রক্ষ প্রভ্বদলের তয়। ইংরেজ তাঁদের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তথন অহিংসার কথা ভূলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ত্রুট মেজরিটির শাসন চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব সম্প্রদায়। মাইনরিটি কোনো-দিন গণতজ্ঞের পথ ধরে মেজরিটি হবে না। স্কৃতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরস্কন হবে। সেটা হবে রিটিশ রাজবের চেয়েও চিরস্কায়ী। ইংরেজয়া বিদেশী লোক। তারা একদিন বিদায় মিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তো যাবার মাহ্য নয়, তাদের যাবার জায়গাও মেই। কাজেই তারা মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে বেমন সেই বুড়ো।

এই ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই, মার গান্ধী। ভারা খোলাখুলি বলে বেড়িরেছিলেন যে ইংরেজের পরে কংগ্রেস। কংগ্রেসের হাতেই ইংরেজ ক্ষমভা হস্তান্তর করে বাবে। মুসলমানরা যদি ক্ষমভার সংশ চার ভো কংগ্রেসে খোগ দিক ও স্বাধীনভার জন্তে লড়ক। মুসলমানদের জন্তে আবার আলাকা নির্বাচক মওলী কেন পূঁ তেমন মুখলী বতদিন না রহিত হয়েছে ওতদিন তাতে করেলেও প্রার্থী দেবে। মুসলিম প্রার্থী অবশু। কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থীরা জন্মী হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলীতে ভাঁদের ভিতর থেকেই মুসলিম মন্ত্রী নেওরা হবে। বাইরে থেকে যদি কাউকে নেওরা হয় তো তিনি কংগ্রেস জ্বলীকারনামান্ন সই করবেন। ইতিমধ্যে আটিটা প্রদেশ কংগ্রেসের ছত্তভেলে এসেছিল। এর পরের ধাপটা কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিছ। অক্তনিরপেক মেজরিটি যদি সে পান্ন তবে তাকে হটাবে কে ও কবে ?

পুরাতন শাসনসংস্থার আইন অন্থসারে কেন্দ্রীর আইনসভার জন্তে বে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস অন্থানিরপেক্ষ মেজরিটি পারনি, কারণ মনোনীত সদক্ষ ও সরকারী সদক্ষদের একটা রক ছিল, সেটা কংগ্রেসেব পথরোধ করেছিল। কোনো মতে সেটাকে সরাতে পাবলে কংগ্রেসকে রোথে কে? বিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে সে ক্লক আর কংগ্রেসবিরোধী হবে না। তথন কংগ্রেস নিজের খ্শিমতো স্টীমরোলার চালাবে।

সেকথা ভাবতেই ঝীণা সাহেব চোথে সর্বে ফুল দেখেন। ছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির নেতা। তাঁব পার্টিতে ছিলেন কৌয়াসজী জাহালীর প্রমুখ পালী', ছিন্দু, মুসলমান সভ্য। ওটা একটা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোটা। কখনো সবকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনো কংগ্রেসেব পক্ষে। কাবো কাছে কোনো অন্থ্যহ চায় না। ঝীণা সাহেব তেমন মাহ্বই নন। তাঁব নিজেব যথেষ্ট আয় ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও ধনিক। তা ছাডা ঝীণা সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী পদ্মর্যাদা বা উপাধির জন্তে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি।

তিনি অপহ্যোগ আন্দোলনে যোগ দেননি তা ঠিক। তা বলে তিনি সহযোগীও ছিলেন না। উইলিংডন বখন বহের গওঁনর ছিলেন তখন নীণা তাঁকে অন্থির করে ত্লেছিলেন। বহের কংগ্রেসকর্মীরা টালা কবে তাঁর নামে একটা হল প্রতিষ্ঠা করেন। বার বী পার্লী ও বন্ধুরা অধিকাংশ হিন্দু বা পার্লী, যিনি আহারে বিহারে আহেল বিভিত্তী, তাঁকে ম্সলমান বলডেই অনেকের আপত্তি ছিল। তাঁর বীর নাম রক্তনপ্রিয়া, তাঁর নিজেব নামের পদবী কীণা, যে নাম ছিন্দুদেরই নাম হয়। গানী নাকি প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে বীণা একজন হিন্দু নন। পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ইন্মাইনিয়া খোজা। উত্তবাধিকার আইনে বলে, "The term 'Hindu' includes an Isinailla Khoia."

আইনগভায় বিনি ইণ্ডিপেণ্ডেট পার্টির নায়ক হিনাবে ভারতীয় বার্থ ক্লেভেন তিনিই' আবার মুম্নির সাম্প্রাধিক শ্বার্থ কেবজেন মুম্নিম নীর নেডা হিসাবে। এই বৈড সন্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষণ্ড ছিল প্রথমাবধি। গান্ধীর্গের পূর্বে তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেস নেতা ও মৃসলিম লীগ নায়ক। সেইবল্পে ছুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতৃবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সহন্দ হয়। লখ্নউ চুক্তি তাঁর সেতৃবন্ধনের নিদর্শন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু ম্সলিম একতার রাজদৃত বলে অভিহিত করেছিলেন।

কীণা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচনের স্থ্রেপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত থাকেন। দাঁড়াতে হতো তাঁকে স্বডয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে। জিততে হতো কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়ত! ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি বেমন তাঁর সম্প্রদায়কে উপেকা করতেন তেমন আর কেউ নয়। না প্রতেন নামান্ধ, না রাখতেন রোজা, না পরতেন মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উর্দু, না ছাড়তেন মদ। চলিশ বছর বয়সে বিয়ে করে বসলেন রতনপ্রিয়া পেতিতকে। তাঁর কন্সার বয়সী। বিয়েটা ইনলামী মতে হয়েছিল, তা ছাডা ইসলামের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিলা সেকালের পক্ষে বাধীনা ছিলেন।

যুসলমান সমাজ তো চটলই, ওদিকে সরকারী মহলও যে খুব খুশি হলো তা নয়।
একবার লর্ড চেমসকোর্ডের সকাশে সেই ওেজখিনী মহিলাকে প্রেক্ষেন্ট করা হলে তিনি
রাজপ্রনিধিকে হাতজ্যেও করে নমস্কার কবেন। তথনকার দিনে ওটা ছিল অকল্পনীয়
এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বডলাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা
করলেন।

"মিসেন্ জিনা, যথন আপনি রোমে তথন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন।" চেমলফোর্জের হিতোপদেশু।

"ইওর <sup>\</sup> এক্সেলেন্দী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? বধন আমি ভারতে তথন আমি ভাবতীয়দের মডোই নমন্ধার করেছি।" রতনপ্রিয়ার প্রত্যুক্তি।

নীণা বা তাঁর পত্নী শাসকক্লের কাছে যাথা নত করবার পাত্র বা পাত্রী ছিলেন না। তেমনি সমাজের কাছে ফলত বাহবা ক্ডোবার জন্মে থাটো হতেন না। নীপার উচ্চাভিলার বলতে ওই ফুটোই ছিল: আইনসভায় গিমে ডিবেটে বোগ দেওয়া। আর কংগ্রেস লীগের মানখানে সেতৃবন্ধন করা। ইংরেজরা তথন তাঁকে তাঁলের ভিভাইড আঙ কল নীতিতে আইট করতে পারেননি। সে থেলায় তাঁর কোনো হার্ভ ছিল না। বরং বলা বেতে পারে বে তাঁর কার্যকলাপ ছিল সে নীতির বিশরীত। গান্ধীজীর অসহবোগ আন্দোলনের পর থেকে কীণাকে আর কংগ্রেলে দেখা গেল না।
লীগেও বে দেখা গেল তা নয়। কিছুদিনের জন্তে তিনি জজাতবাদ করেন। নানা
কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। রতন্তিয়া একটি কন্তা
সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। ঝীণার সংসারজীবন তথন থেকেই চিরত্থের।
ওই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর যথন বিয়ের বয়স হলো তথন ও
চলল সাগরপারে এক পার্শী প্রীষ্টান কুবেরনন্দনের বধু হয়ে। পিতার অমতে।

সে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় ঝীণা ও তাঁর ছহিতাকে আমি চাক্ষ্য করি। ফিরপো থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের পেছনে একসার বোরা বা খোজা বণিক। বোধহয় লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তথন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক্ মন্ত্রীমগুলী গঠিত হয়েছে, কিন্ধু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজবিটি সেসব প্রদেশে হয়নি।

বীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অমুসারে যেসব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবে তাতে প্রাত্ন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নর উত্তোগী হয়ে আপনার দায়িছে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি তুই সম্প্রদায়ের আন্থাভাজন ত্'সেট লোক নেবেন। যেমন হতো মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংকার অমুসারে। একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে একজন অন্থান্ত মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও তাঁদের মধ্যে মাইনরিটির আন্থাভাজন ব্যক্তিকে না নিয়ে অনান্থাভাজন ব্যক্তিকেও নেবেন বীণা এতটা ভাবতে পারেননি। কিন্তু গান্ধী ভেবেছিলেন। গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে, নইলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে কংগ্রেসকে অনুমতি দিতেন না। ভেবে দেখার জন্ম ভ'মাস দেরিও করিয়ে দেন তিনি।

ফলে দাঁড়ার এই যে মন্ত্রীপদগুলো হয় কংগ্রেসের দান। কংগ্রেস দান করনেই লীগ পাবে। তার জল্পে কংগ্রেসের কাছেই হাত পাততে হবে, গভর্নরদের কাছে গিয়ে চাইলে মিলবে না। ঝীণার মতো মানী মৃসলমান হিন্দুর কাছ থেকে দান্দিণ্য গ্রহণ করবেন? ইংরেজ তাঁকে এমন করে পথে বসাবে এটা কি হলো ইংরেজের মতো কাজ! কেন্দ্রীয় সরকারেও এই নতুন রীতি প্রসারিত হবে নাকি! সেধানেও কি কংগ্রেস দেবে, লীগ নেবে? সক্ষটা হবে দাতা ও গ্রহীতার? বেটা এতদিন ছিল ইংরেজদের সক্ষেত্রতীয়দের।

ঝীনা ইতিমধ্যে তাঁর ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিরে তার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি গড়েছিলেন ও তার চেয়ারম্যান হরেছিলেন। মূল মুসলীয় লীগের সভাপতিত্বও তাঁর করতলগত হয়। তিনিই হয়ে দাঁড়ান স্বায়ী সভাপতি। ভাঁর বৌবনের মৃসলিম লীগের সঙ্গে বার্ধক্যের মুসলিম লীগের পার্থক্য ছিল। সে মৃসলিম লীগ কল্পনা করতে পারেননি রে ক্ষমতা একদিন ভারতীয়দের হাতে আসবে ও কংগ্রেসের হাতে পড়বে। যদি করত তবে লখনউ চুক্তিতে তার জল্পে ব্যবস্থা খাকত। লখনউ চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি ছিল বীণার ধ্যান। কিছু এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়। এ কংগ্রেস সংগ্রামী কংগ্রেস, যে সংগ্রাম করবে না তার সঙ্গে চুক্তিতে আবর্ধ হবে না।

তা ছাড়া কংগ্রেস তো জানিয়ে দিয়েছে যে দেশে ছটিমাত্র পক্ষ আছে, ইংরেজ আর কংগ্রেস। ম্নলমানদের কংগ্রেসেই যোগ দিতে হবে। গুদের যা পাবার পুরা পাবে কংগ্রেসের ভিতর থেকে ও তার সভ্য হিসাবে। আর নমতো ইংরেজদের কাছ থেকে পুদের বাহনহিসাবে। পুধুমাত্র ম্নলমানদের নিয়ে একটা তৃতীয়পক্ষ কংগ্রেস স্বীকার করে না, করে ইংরেজ। ঝীণা সাহের মনের জালা এইথানে।

তারপর তিনি ভূলে যান যে তিনি যথন লখ্নউ চুক্তির ঘটকালী করেছিলেন তথন তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের আস্থাভাজন ক্লেডা, শুধু ম্সলিম লীগের নন। সেসময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ম্সলমান হয়ে কংগ্রেসে আছেন কী করে, ওরা না হিন্দু? তিনি উত্তর দেন, কংগ্রেসে আছি ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের থাতিরে আর লীগে রয়েছি ম্সলমানদের বিশেষ স্বার্থের থাতিরে। তথনকার দিনে ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থ ও ম্সলমানদের বিশেষ স্বার্থ পরস্পরবিরোধী বলে বিবেচিত হতো না। তাই ঝীণা, ফজলুল হক, মজহকল হক, এমন কি আবুল কালাম আজাদ পর্যন্ত তুই প্রতিষ্ঠানেছিলেন। যতদূর জানি। তথনো কংগ্রেস একটা পার্টিতে পরিণত হয়নি। লীগওনা। পার্টির ধারণা আসে স্বরাজ পার্টি সংগঠনের সময়। ঝীণা তারপরে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টি গড়েন। ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের থাতিরেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টিতে থাকেন। তাঁব কাছে ওই হয় কংগ্রেসের বিকল্প।

তথনো ক্ষমতার রাজনীতি ভ্মিষ্ট হয়নি। যজিব গ্রহণ করা বরাজ পার্টিরও অবিষ্ট ছিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির তো নয়ই। জিশের দশকে বথন ক্ষমতার রাজনীতি এসে কাডাকাড়ি বাধিয়ে দেয় তখন অনেকগুলি পার্টি গজিয়ে ওঠে। রুবক প্রজা পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রভৃতি নির্বাচনে নামে। বেখানে বেখানে পারে মন্ত্রিত্ব করে। তথন এমন কোনো নিবেধাজ্ঞা ছিল না বে কংগ্রেসপদী মৃলনমানরা কংগ্রেস টিকিটে মৃসলিম নির্বাচন কেল্রে দাঁড়াতে পারবে না। তাই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বদিও বর্লতে গেলে হিন্দুপ্ত তবু সেধানেও কংগ্রেসপদী মৃলনমানরা আধিপত্য করেন। কংগ্রেস আর ছিন্দু বে সামর্থক নয় সেটার দুইান্ত উত্তরপশ্চিম দীমান্ত প্রবেশ।

ইংরেজদের তো একটা প্রতিই আছে, তাঁরা যা দেখতে চান না তা দেখেন না। নেলদন তাঁর কানা চোখে দ্রবীন দিয়ে কোপেনহাগেন বন্ধরের দিকে তাকিয়ে ছেনমার্কের যেত পভাকা দেখতে পান না, সমানে গোলা চালিয়ে বান। তেয়নি এ-দেশের ইংরেজরাও মেনে নিতে পারেন না বে কংগ্রেদ বলতে-মুদলমানও বোজার। কিছু স্বাইকে অবাক করে দেন ঝীণা সাহেব যথন তাঁর খীসিস হয় মুদলিম লীগই মুদলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে দাঁড়ায় কংগ্রেদ কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই যদি হতো তবে খোদ ঝীণা সাহেব ওর মেন্দর ছিলেন কী করে, তুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন কী স্বত্রে! ইতিহাসকে এককথায় উভিয়ে দেওয়া যায় না। কংগ্রেদের নতুন নীতি বা নতুন নেতৃত্ব তাঁর মনঃপ্ত হয়নি বলেই কি উক্ত প্রতিষ্ঠান যোল আনা হিন্দু বনে গেল? আর লীগই বা মুদলমানদের যোল আনার হয় কী করে? যখন ইউনিয়নিন্টরা পাঞ্চাব চালাছে আর ক্রক

নেলসনের মতো ঝীণা সাহেবেরও ছিল দ্রবীন নয়, মনোক্ল চশমা। সেটা একচোথে প্রতেন। তাই তিনি সেই এক চোথেই দেখলেন যে, ম্সলিম লীগ যোল আনা
ম্সলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আসলে এর পেছনে ক্টনীতি ছিল।
একবার যদি কংগ্রেসকে দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া বায় তবে একধার থেকে যেখানে ষত
কংগ্রেসপন্থী ম্সলমান মন্ত্রী আছেন স্বাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেমনি একবার
বিদি বিটিশ কর্তাদের দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া বায় তবে বেধানে বত কংগ্রেসপন্থী
ম্সলিম মন্ত্রী আছেন স্বাই পদ্চ্যুত হন। তথন তাঁদের পরিবর্তে মন্ত্রিত্ব করেন লীগ্
মনোনীত ব্যক্তির।

লীগ মন্ত্রীরা কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দিলে ওর নাম আর কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল থাকে না। প্রধানমন্ত্রী বেচারারও ক্ষমতা বায়, তিনি হন শুধু কংগ্রেসের বা হিন্দ্দের মন্ত্রীপ্রধান। অন্ত যে কোনো মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সমান। ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিন্টার সীর্টেম সবে ভারতে প্রবিভিত হয়েছে। সেটা এককথার থারিজ হয়। তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলের সম্বেত দায়িত নামক তত্তকেও অন্থরেই বিনাশ করা হয়। ক্যাবিনেট সীর্টেম বলে কিছু গড়ে ওঠে না। বীদা সাহেবের সাহচর্ব এতই ম্ল্যবান বে তার ত.তা ত্রিটিশ পার্লামেন্টারি ভেমকানীর ছটি কীর্ভিতত্ত প্রধানমন্ত্রী ও বৌথ দায়িছ বিসর্জন দিতে হয়।

খীণা সাক্ষেব বলতে আরম্ভ করেন, পার্লামেন্টারি ডেমকালী ভারতের অত্যে নর। অবিকল ক্ষরেজনের মতো কথা। তা বদি সত্য হার্ তবে তাঁর নিজের জীবনটাই বুখা শেছে। কারণ তিনিই ,আমাদের , যব দ্বের, ক্ষড়িক পার্বারের । নির্বাচিত আইনসভার গোড়া থেকেই তিনি রয়েছেন ও শেবপর্যন্ত আছেন, মানবীরজীর বেলাও বা থাটে না । , ওটা সত্য হলে বাংলাদেশে নালিমউদিন সাহেবেরও স্থান হর না । পার্বারেক্টারি ডেমোক্রাসী না থাকলে তিনিও থাকেন না । তারপর বীণা সাহেব মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটো দাবী করে বসেন । সেটা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে ম্সলমানদের দেওরা হলে বাংলার পালাবে হিন্দু শিখদেরও দিতে হয় । এর পরে তিনি কেন্দ্রীর আইনসভার ম্সলমানদের জন্তে একত্তীরাংশ ওয়েটেজের প্রস্তাবও তোলেন । কেই বা তাতে রাজী হচ্ছে ? ম্যাকডোনালডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঠেলাতেই মাহ্রব অন্থির ।

প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলগুলোতে কোয়ালিশনের বাসনা তাঁর ছিল, সেইজতে তিনি কোনো চরম পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু যেই সেগুলি মুদ্ধের ইস্কৃতে পদত্যাগ করে চলে গেল অমনি তিনি বুঝতে পারলেন যে ওদের পদত্যাগের উদ্দেশ্ত ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট গঠন করা। সেটাও হতো একটা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। অক্সত কংগ্রেস প্রভাবিত গভর্নমেন্ট। সেথানেও সেই মেজরিটি রুল। মাইনরিটির প্রতিনিধিরা মাবেন না, যাবেন মেজরিটির ঝারা বাছাই করা 'তথাক্থিত মুসলমান'। ঝীণা সাহেব হিন্দু রাজতের তয়ে ক'গে দিয়ে বলেন, মা ধরণী, বিধা হয়। ভারতবর্ব, বিধাবিতক্ত হও।

## 1 田東町 1

ভারতকে বিধাবিভক্ত করতে হবে, মৃসলিম লীগের এই প্রস্তাব থাকদার বাদে আর কোনো মৃসলিম দল সমর্থন করেননি। দে প্রস্তাবের গৃঢ় উদ্দেশ্ত ছিল এক ঢিলে তুই পাথী মারা। একটি তো কংগ্রেসের মিশ্র নেতৃত্ব, আরেকটি লীগ বহিন্তৃ ত মৃসলিম নেতৃত্ব। পাকিন্তানের ইন্থতে নির্বাচনে, নামলে কংগ্রেসপন্থী মৃসলমানদের তো হারিয়ে কেওয়া বাবেই, কুমকপ্রজা, ইউনিয়নিন্ট, আহ রার প্রভৃতি মৃসলিম দলগুলিকেও নিশ্চিক করা বাবে। তথন চুটিমাত্র একচেটে দল থাকবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। হিন্দু নির্বাচকদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলিম নির্বাচকদের প্রতিনিধি মৃসলিম লীগ। একটির সর্বাধিনারক গান্ধী, অপরটির সর্বাধিনারক ঝীণা। ছই লুলের তুই হাইকমাণ্ডও থাকবে। ছই পার্কামেন্টারি বোর্ড।

শক্তিয় শক্তিয় পার্টিশন হবে মুনলিম লীগ নেতারা কেউ অতদূর দেখতে পাননি বা

চাননি। তারা তথু চেরেছিলেন বে মেজরিট রাজত্ব চলবে না। মেজরিট মাইনরিটি নির্দিত একপ্রকার বৈরাজা স্থাপন করতে হবে, বাতে উভয়ের মর্যালা ও কমতা সমান সমান। বেমন এক সিংহাদনে ত্ই রাজা। বিটিশ রাজ্যের ছই উপ্তরাধিকারী। কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়। তোমার ভোটসংখ্যা বেশী বলে তোমার কথায় কাজ হবে, আমার কথায় হবে না, এমন নয়। তোমার বেমন মেজরিটি ভোট, আমার তেমনি মাইনরিটি ভীটো। মোটের উপর তোমাতে আমাতে প্যারিটি। বিরোধ বাধলে নিশ্দত্তি করবার জন্তেও মাথার উপরে একজন থাকবেম। তিনি বিটিশ রাজপ্রতিনিধি।

ভবে ধদি এ ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হয়, বদি ইংবেজবা সভ্যি সভ্যি জাপদর্প কবে ভবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো সমাধান মুসলিম লীগ গ্রাছ্ করবে না। আব মুসলিম লীগ গ্রাছ্ করবে না। আব মুসলিম লীগ গ্রাছ্ করবে না। মুসলিম সম্প্রদায় কেন বলা হবে? বলভে হবে মুসলিম নেশন। যার জভ্যে চাই স্বভন্ত হোমল্যাও। যাব একটা নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈত্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠা। হিন্দুরাও তেমনি হিন্দু নেশন, তাদের স্বভন্ত হোমল্যাও, নিজস্ব বাষ্ট্র, নিজস্ব সৈত্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠা। এই তে। কেমন চম্বুকার বন্দোবস্ত। বিকেন্দ্রীকরণ।

এই পর্যন্ত পৌছতে ঝীণা সাহেবের বছর দশেক লেগেছিল। রোম যেমন একদিনে মির্মিত হয়নি তেমনি ঝীণা সাহেবও একদিনে হৈরাজ্য থেকে বিকেন্দ্রীকবণে উপনীত হননি। কংগ্রেস যথন প্রাদেশিক মন্ত্রিত নেয় তথনো তিনি ছিলেন হৈবাজ্যবাদী। যথন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পদ্বা ধরে তথন কেন্দ্রীয় সবকার কংগ্রেসের হাতে আসার আশঙ্কায় তিনি হন বিকেন্দ্রীকরণবাদী।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজীব কথাবার্তা গুনে ঝীণা সাহেবের মনে ধাঁধা লাগে। তার কারণও ছিল। গান্ধী ইতিমধ্যে বহ ম্সলমানকে কংগ্রেসে আনতে পেরেছেন, গুরা গ্রাঁর নেভূত্বে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রামের পেষে বখন সংগ্রামের ফল পরিবেশনের সময় আসবে তখন গ্রাঁদের একভাগ না দিয়ে আর কোনো ম্সলিম দলকে তো দিতে পারা বাবে না। তাই তিনি কোনরূপ কমিটমেন্ট করেন না। ঝীণা চোখে অক্করার দেখেন।

গোল টেবিলের পর ঝীণা বিলেডেই বসবাস করতে ওক করেন। চারবছর বাদে লিরাকং আলী থান তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হর। ক্রেট্র চারবছর ঝীণা যে কেবল প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করেছিলেন তা নর, ব্রিটিশ স্ক্রীমেন্টের ও গর্ভনমেন্টের মতিগতি অহ্বধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ পলিসি তিনি বেমন বৃক্তেন গান্ধীজীও তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকান্ত্রন ও কনভেনশন ছিল তাঁর নধদর্পণে। বেটা গান্ধীর মতে পার্লামেন্টারি প্রথাবিরোধীর পক্ষে সম্ভব নয়।

কীণা কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সায় দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেন্টারি কনভেনশন উপেক্ষা করে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম্মকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ। মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তারা তো লড়াই করতে যায়নি, গেছে মন্ত্রিস্থের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে। আর এটাও ওরা আশা করেছে যে ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী! হিন্দুদের যারা আস্থাভাজন তারা কেন হবে ?

কীণা সাহেব বরাবরই বিশাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ বেমন সত্য মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে তিনি চাননি, চেয়েছেন সামঞ্জন্ত। কিন্তু গোল টেবিলে গিয়ে দেশেন সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক। কিন্তু কীণার চিস্তাধারা সেরুপ নয়। স্বাধীনতার প্রেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না। এতগুলো মাইনরিটি যেদেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিশুদ্ধ মেজরিটি কল সেদেশের জন্ম নয়। স্বরাজের প্রস্লের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর ব্যালাল। স্বরাজ চাই বইকি, কিন্তু তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালাল।

ভারতবর্ধ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মতো কংগ্রেস ও মৃসলিম লীগ পালা করে গভর্নমেন্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় মৃসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, স্থতরাং অন্থানিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে ও অন্থানিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে।

তা হলে-মুসলিম লীগের দৌড় বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক সরকাব পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও পার্বতা প্রতিনিধিদের সব্দে জোট পাকানো যায়। আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অফুগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা ঘূঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্চাবেও নেই, কিন্তু হতে কতক্রণ, যদি পাকিন্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধরা হয়! আর বাংলাদেশে কোনো মতে

একবার ক্লবকপ্রজাদের হাত করতে বা কাত করতে পারলেই হলো। বাকীটা ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সৌজন্ত।

কীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উদ্ভর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে হটে বাবে, ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্চাব থেকে। সিদ্ধু নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সিদ্ধু তাঁর ভাগে। বাংলা নিয়েই ভাবনা। ফঙ্গলুল হক অতি প্রবল প্রতিশ্বনী। তিনি বাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তা হলে আর বাংলা নিয়ে ভাবনা থাকবে না।

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসেব প্রায় সমকক্ষ হবে। কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ। এমন কী তফাৎ! এরই জোরে লীগ কি দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছ'টা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন পাবে ? ছ'জন মন্ত্রী তো আর পাঁচজন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরান্ত করতে পারেন না। তেমন যদি করেন তবে বভলাট হস্তক্ষেপ করবেন। নয়তো লীগ দাবী করবে পার্টিশন।

কিন্তু এটা একটা চরম দাবী। ঝীণা সাহেব জানতেন যে পার্টিশন মানেই মুসলিম লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজেব পার্টিশন। লীগ রাজী হবে কেন ? সম্প্রদায় সমত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্তু কতক লোকের লোকসানও তো হবে। কেমন করে ডিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমানমাত্রের কাম্য, মুসলমান মাত্রের বাসভূমি ?

কাজেই দিধা তাঁর আপনার অন্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ দালের প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তার জায়গায় ছিল 'Independent States'— একটা নয়, একাধিক। মুসলিম লীগ দদস্যদের ও সমর্থকদের সকলের আশক্ষা ছিল কেন্দ্রটা হিন্দুরা একচেটে করবে। তাই তারা যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্রে নয়, উত্তরপশ্চিম ও পূর্বে মুদলমান প্রধান ছুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

আঠারো দিন ধরে গান্ধী ঝীণা সংবাদ চলে। গান্ধীই বার বার ঝীণার বাডী যান। ঝীণা একবারও আদেন না। পরিশেষে কথাবার্ডা ভেন্তে যায়। এটা ১৯৪৪ সালের ঘটনা।

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন না তুই নেশন এ নিয়ে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথা অতি সামান্ত। যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত হতো দেদিক দিয়ে গান্ধীজী ঘান না, সেটা হলো কংগ্রেস লীগ পার্টনারশিপ। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। পার্টনারশিপের বিকল্প যে পার্টিশন এটা কে না জানে ? পার্টনারশিপও নয়, পার্টিশনও নয়, এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা যদি থাকে ভবে তার নাম রোটেশন। অর্থাৎ পাঁচবছর কংগ্রেস রাজত্ব

করবে, পাঁচবছর লীগ রাজত্ব করবে। চক্রবৎ পরিবর্ডিত হবে দেশের কে প্রাদেশিক সরকার।

তা নয়, গান্ধীজী ঘ্রিয়ে ফিরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। । । । । । প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আবার ওই প্রস্তাবের একটি স্থ্রে উথাপন করেন জিনি। বেল্টিয়ান, উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, দিদ্ধু এই তিনটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ আর বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব এই তিনটি প্রদেশের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলকে আত্মনিয়ম্রণের অধিকার দিতে পারা যায়, তারা ভোট দিয়ে বলবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থাকবে না বাইবে যাবে। যদি তারা বাইরে যেতে চায় তবে ভারতের স্বাধীনতার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। তারপর ত্ই রাষ্ট্রই একটি যৌথ অথরিটির উপর অর্পন করবে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কাস্টমস ইত্যাদি বিভাগের ভার।

মোট কথা কংগ্রেস ও লীগ ছই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসক হলেও তাদের মাথার উপরে থাকবে একটি সাধারণ অথরিটি, যার হাতে সভ্যিকার ক্ষমতা। সেটাতেও কি মেজরিটি মাইনরিটির প্রশ্ন থাকবে না ? প্রভ্যেকটি নিযুক্তি ও পদোর্মতি নিয়ে মডভেদ হবে না ? হলে কার কথা থাটবে ? কংগ্রেসের না লীগের ? গান্ধীজী কি ভেবেছিলেন পররাষ্ট্রনীতি বা দেশরক্ষার মতো বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ একমত হবেই ? লীগের পলিসি বরাবরই ইংরেজ ঘেঁবা। ইংরেজের সঙ্গে ওদের একটা প্রচ্ছের ডোর ছিল। সেটা কি ওরা কংগ্রেসের জ্বেড ছেদ করত ? ঝীণা নারাজ হন। তিনি এর মধ্যে কংগ্রেস প্রধান্তের গদ্ধ পান। ইংরেজকে ছেড়ে উনি কংগ্রেসকে উপরওয়ালা করবেন না। তা ছাড়া পদ্ধতিগত বিষয়েও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অমিল। গান্ধী চেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিদায়ের পর ওসব হবে। ঝীণা চাইলেন ব্রিটিশ থাকতেই। গান্ধীর মতে ওটা 'সেসেসন,' ঝীণার মতে 'পার্টিশন'। ঝীণা এমন কথাও বলেন যে শ্রুধুমাত্র মুসলমানদের ভোটেই হিন্দু মুসলমান উভয়ের অধিকৃত অঞ্চল পাকিস্তানে চলে যাবে।

গান্ধী জানতেন যে তাঁর দিকে বিশুর মুসলমান আছেন, কিন্তু যেটা জানতেন না সেটা এই যে আগস্ট অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন থ্ব কম মুসলমান। তাঁদের অনেকেই গান্ধীর শিবির থেকে বীণার শিবিরে যান কিংবা নিরপেক্ষ থাকেন। আর যারা আগে থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন তাঁরা বীণার শিবিরে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ চাষী ও থাতকদের স্থবিধার জন্মে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নেয়। চাষী ও থাতকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান। তাদের শ্রেণীস্বার্থের কাছে আবেদন করে মুসলিম লীগ তাদের কাছে পায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থন। শ্রেণীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্থার্থ একাকার

র্ত্তির যায়। অপরপক্ষে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যদি পদত্যাগ না করে চাষী ও থাতকদের স্থবিধের জত্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নিত তা হলে তাদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা সম্ভবত কংগ্রেসকেই ভোট দিত। কংগ্রেসের মন্ত্রিস্বত্যাগ এদিক থেকে কতকটা আত্মঘাতী হয়েছিল।

ঝীণা তাঁর লক্ষ্য স্থির করার পর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। গান্ধী ঝীণা সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হলো বলে ঝীণার ক্ষতি হলো না। একই কালে তিনি মুসলিম জনগণের আন্থাভাজন হন, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য। কী করে যে তিনি শ্রাম আর কুল তুই রাখতে পারলেন এটা একটা রহস্থা। মুসলিম জনগণ কি ভারতীয় নয়? ভারতীয় জনগণ যদিব্রিটিশ সাম্রাজাবাদীদের বিপরীত মেরু হয়ে থাকে তবে মুসলিম জনগণ কী করে অন্তর্মপ হয় ?

কীণা এককালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলীম স্বাতন্ত্র্যাদের মাঝথানে সেতৃবন্ধন করেছিলেন। এখন করলেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যাদ ও ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের মাঝথানে সেতৃবন্ধন। এর ফলে আবার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাদীদের পোলারাইজেশন হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানে এমন মনোমালিন্ত আমরা কন্মিন্কালে প্রত্যক্ষ করিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে যা ছিল না শেষের দিকে তাই কেমন করে সম্ভব হলো। স্বাধীনতা পেলে হিন্দু মুসলমান এক রাজত্বে বাস করবে না। এই যে 'না' এটাকে দৃঢ় করার জন্তে এলো ত্ই নেশন থিয়োরি। এত বড়ো মিথ্যাও মাহ্য মুখে আনে! আনবার সাহস রাথে!

ভবে এটাও ঠিক যে মৃসলমানরা কখনো হিন্দুর অধীনে বাস করেনি, করেছে ইংরেজের অধীনে। কংগ্রেসের আমলে বাস করা তাদের বিচারে হিন্দু মেজরিটির শাসনে বাস করা। গঙ শভান্দীতে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক বিশিষ্ট মৃসলমান কংগ্রেসের প্রতি অবজ্ঞার সন্দে বলেছিলেন, "কী! আমরা হব কিনা আমাদের গোলামদের গোলাম!" তাবটে! মুসলমানরা যে বাদশার জাত। ইংরেজদের সন্দেই বরং ওদের মিল বেশী। কারণ ইংরেজরাও রাজার জাত।

গোল টেবিল বৈঠকের সময়ও মৃদলিম নেতার। স্থাশনাল মাইনরিটি বলে গণ্য হতে সন্মত ছিলেন। পরে একটু একটু করে তাঁদের মন বদলায়। তাঁরা আর সে মর্যাদায় পরিতৃষ্ট হন না। তাঁরাও হতে চান কেন্দ্রমলে মেজরটি। অতএব স্বতন্ত্র এক নেশন। তাঁদের হোমল্যাও সর্বভারত নয়। ভারতের মৃদলিমপ্রধান অংশ, তার সঙ্গে আসাম। এই চিন্তাপরিবর্তন ত্রিশের দশকে ঘটে। তখনো ঝীণা ততদ্র ঘাননি। তাঁর চিন্তাপরিবর্তন লক্ষিত হয় চলিশের দশকে। তখন তিনিও আর মাইনরিটি মর্যাদায় তৃথ্য থাকতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে বেমন স্বরাজ মানে স্টেটাস, ঝীণা সাহেবের কাছেও তেম্নি পাকিস্তান মানে স্টেটাস। স্টেটাসের প্রশ্নে মহাত্মা বেমন নাছোডবান্দা, কায়দে আকমণ্ড তেমনি। লক্ষ্যপথে কংগ্রেসের অন্তরায় ব্রিটিশরাজ, লীগের অন্তরায় হিন্দু মেজরিটি। বিরোধটা ফাণ্ডামেন্টাল। এব কাটান ছিল না। বডজোর এই পর্যন্ত হতো যে আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়ত, তারপরে হিন্দু মুসলিম একমত না হলে কয়েকটি প্রদেশ বা অঞ্চল ভারত ছেডে যেত। তারপরে হয়তো কয়েকটা বিষয় উভয়পক্ষের ইচ্ছায় একসঙ্গে পরিচালিত হতো। একপ্রকার কনফেডাবেশন প্রতিষ্ঠিত হতো।

কিন্তু সেইপর্যস্ত হতো বেশ কিছু মূল্যের বিনিময়ে। বিনামূল্যে নয়। গান্ধীজী যা দিতে চেয়েছিলেন তা ঝীণাসাহেবর গ্রহণযোগ্য হয়নি, কংগ্রসেরও হতো কি ? কংগ্রেস একটি তুর্বল কেন্দ্র নিয়ে সম্ভষ্ট হতো না। বিকেন্দ্রীকরণ কংগ্রেস নীতি নয়।

বছর থানেক ঘুরতে না ঘুরতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় ও ব্রিটিশ কর্তারা তাঁদের প্রতিশ্রতি মতো আবার কথাবার্তা শুরু কবেন। সিমলায় বৈঠক বসে, নতুন বডলাট ওয়েভেল এবার তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর শাসন পরিষদ রদবদল করবেন। জঙ্গীলাট ভিন্ন তাতে আর কোনো ইংরেজ থাকবেন না। বড়লাটের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে, কিন্তু তিনি ভক্রতা করে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন। ভারতীয় সভ্যরা প্রায় সকল বিষয়েই কর্তু করবেন।

ওয়েভেলের পরিকল্পনায় মৃসলিমদের ও বর্ণিচন্দুদের আসনসংখ্যা ছিল স্মান সমান। কংগ্রেসের আপত্তি ছিল, তবু সে তার আপত্তি খাটাতে গেল না। কিন্তু ঝীণাসাহেব জেদ ধরলেন বে মুসলমানদের তালিকা তাঁর কথামতো হবে। তাতে কংগ্রেসপন্থী মুসলিম থাকলে চলবে না। এমন কি ইউনিয়নিস্ট মুসলিমও অপাঙ্জেয়। ঠিক এই জায়গায় বডলাটের বাধে। সব চেয়ে রাজভক্ত মুসলমান হলেন পাঞ্চাবের হায়াৎ খান্ বংশ। সিকন্দর তথন নেই। তাঁর আত্মীয় থিজর হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তথনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটা ছিল না। এখন ঝীণাকে খুশী করতে গিয়ে থিজরকে তো চটানো যায় না। তার চেয়ে সিমলা বৈঠক পণ্ড হোক। ওয়েভেল সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেন।

## ॥ बाहेन ॥

যারা একটানা সাড়ে পাঁচ শতান্দী ধরে শাসকের জাত ছিল তারা পলাশীকে মনে করেছিল একটা সাময়িক বিপর্যয়। তাই এক শতান্দীকাল কেঁদেছিল ও দিন গুণেছিল। ইংরেজী শেখেনি, ফিরিন্দীর চাকরি নেয়নি, উনবিংশ শতান্দীকেই শীকার করেনি।

তারপরে সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়ে ভাবে এইবার চাকা ঘূরে যাবে। আবার মুখল বাদশাহী। আরো সাড়ে পাঁচ শতক। কিন্তু ইংরেজরা অতি নিষ্ঠ্রভাবে তাদের মোহ ভঙ্গ করে। লাল কেল্লার অনেকগুলি মহল কামানের গোলা দিয়ে উডিয়ে দেয়। মুখল বংশের উত্তরাধিকারীদের বধ করে। আর বাদশাহকে ভারতের বাইরে নির্বাসন দেয় রেশ্নে। মুসলমানরা আর কথনো মাথা তুলতে পারবে না এই ছিল নতুন শাসকদের নীতি।

ইতিমধ্যে হিন্দুরা বাস্তববাদীর মতো ইংরেজী লেথাপড়া শিথেছে, চাকরি নিয়েছে, যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে, অস্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ম্সলমান সমাজের নেতারা দেখেন যে জীবনের ও জীবিকাব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা পেয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের স্টার্ট। প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। ম্সলমানদের জন্মে বিশেষ ব্যবস্থা চাই। আর সেটা সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে যদি সদ্ভাব বন্ধায় রাখা যায়। এই নতুন নীতির জনক সার সৈয়দ আহমদ ম্সলমানদের উনবিংশ শতান্ধীতে উপনীত করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এঁব অক্ষয়্ম কীর্তি।

কংগ্রেসকে সার সৈয়দ সন্দেহের চোথে দেখতেন। কংগ্রেসই একদিন ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে। অপোজিশনই তো আথেরে গভর্নমেন্ট হয়। তথন মৃসলমানের কী দশা হবে? "ইংরেজ রাজত্ব যাক" বলে একশো বছর প্রার্থনা করার পর সার সৈয়দের মতো লোকের প্রার্থনা হলো "ইংরেজ রাজত্ব থাক।" ইংরেজকে তাড়াবার জন্তে যারা কোমর বেঁধেছিল তারাই কোমর বাঁধল তাকে রাথতে। পরের ধাপ মৃসলিম লীগ গঠন। তারই একটু আগে বংলাদেশের পার্টিশান।

তথনকার দিনে বেদল বলতে যা বোঝাত তার মধ্যে পডত বিহার ওডিশা ও মাঝখানে কিছুকাল আসাম। সেই বেদল একান্ত অশাসনীয় হয়ে পডায় তার একাংশ নিয়ে নতুন একটা প্রদেশ গড়ার কথাবার্তা লর্ড কার্জনের পূর্বেও চলেছিল। নতুন প্রদেশটা হবে ওড়িশার কতক অংশ ও ছোটনাগপুরের কতক অংশ নিয়ে। ঝাডথগু কি ওইরকম কিছু একটা নাম হবে তার। কার্জন একবার মন্নমনসিং সফরে বান। সেথান থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন যে পদ্মানদীই হচ্ছে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা। তার ছৃদিকে ছই প্রদেশ হলে ভালো হয়। নতুন প্রদেশটার নাম হবে পূর্ববন্ধ ও আসাম। খরচ বাঁচবে, কারণ আসাম তো আগে থেকে ছিলই।

নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা সত্যি অশাসনীয় ছিল। লাটসাহেব তো দ্রের কথা চুনোপুঁটিরাও ও অঞ্চলে পা দিতেন না। ঢাকা রাজধানী হলে পদার্পন করতে বাধ্য। কার্জনের প্রস্তাবের উত্তর এলো সেক্রেটারি অভ স্টেট বুঝতে পারছেন না কেন ঝাড়খণ্ড না কী যেন ওর নাম পরিত্যক্ত হবে। যথন এতকাল খরে ওই লাইনে কান্ধ করা হয়েছে ও এগিয়ে রয়েছে। তথন পূর্ববন্ধ ও আসামের কেসটাকে জোরালো করার জন্মে কার্জন তাঁর ঝুলি থেকে বেড়াল বার করেন। ওটা হবে একটা মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ। হলে বেশ হয়।

কেই বা জানত যে বাঙালীরা ইতিমধ্যে এক 'নেশন' হয়ে উঠেছে! কথাটা জামার নয়, পার্টিশন রদ করার জন্তে যে ইস্তাহার রচনা হয় তার রচয়িতাদের। শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বোমা ফাটে। রিভলভার ছোটে। সাহেব মেম মারা য়য়। তথন কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগে, কিন্তু বিহার ওড়িশা আসাম আলাদা হয়ে য়য়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা তাঁদের পলিসি ঘ্রিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ করা আর নয়, সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচকমগুলী ভাগ করাই স্ব্রিছ। এতে মুসলমানকে শিখকে কোনো কোনো জাতের হিন্দুকে সম্ভষ্ট করা হয়, অথচ অস্তান্তদের অসম্ভষ্ট করা হয় না।

স্বতম্ব নির্বাচকমগুলীর দাবী তোলা হয় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তরক থেকে।
মহামান্ত আগা খান্ নিবেদন করেন লর্ড মিন্টোকে ভবিদ্যুতের নির্বাচনগুলিতে হিন্দুর।
ভোট দেবে হিন্দু প্রতিনিধিদের, ম্সলমানরা ভোট দেবে ম্সলীম প্রতিনিধিদের।
লর্ড মর্লি তখন সেক্রেটারি অভ স্টেট। বড়লাটের স্থপারিশ তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে
নেন। উপর থেকে তাই মনে হয়। ভিতরের খবর শুনেছি উল্টো। অর্থাৎ কর্তারাই ওটা
চেয়েছিলেন।

পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর পত্তন হলো গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের জন্ম। তুই আধখানা শিশু। একে পূর্ণান্ধ করার সাধনারই নাম ভারতীয় জাতীয়তার সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধনা। কর্তারা যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুদের, লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যথনি যা পাওয়া যাবে তার একভাগ পাবে হিন্দু, একভাগ পাবে মুসলমান। তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা।

তা সংস্থেও কংগ্রেসে সব সম্প্রদায়ের রাজনীতিক যোগ দেন, বেশীর ভাগই রাজভক্ত, কিন্তু চরমপদ্বীরাও বাদ যান না। অপরপক্ষে লীগে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই রাজভক্ত, তবে সেগানেও ঘৃটি একটি স্বাধীনচেতার প্রবেশ ঘটে। যেমন ঝীণা সাহেবের। তিনি কংগ্রেসেও স্থান পান ও সামনের সারিতে আসন নেন। লাল, বাল, পালের মতো না হলেও ঝীণা ও মিসেস বেসান্ট ছিলেন তাঁদেরই কাছাকাছি। অবশেষে টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখ্নউ চুক্তির ঘটকালি করেন ঝীণা।

সে সময় তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শন তাঁর এই উক্তি-

"The main principles on which the first all-India Muslim political organisation was based was the retention of the Muslim communal individuality strong and unimpaired in any constitutional readjustment that might be made in India in all the course of its political evolution. The creed has grown and broadened with the growth of political life and thought in the community. In its general outlook and ideal as regards the future the All-India Muslim League stands abreast of the Indian National Congress and is ready to participate in any patriotic efforts for the advancement of the country as a whole."

তথনকার দিনের আর কোন ম্সলিম রাজনীতিক তাঁর চেয়ে দেশভক্ত ছিলেন না।
তিনিই সেদিনকার বিচারে স্থাশনালিস্ট মুসলিম। আলীগডপন্থীদের থেকে ভিন্ন।

আরও একশ্রেণীর মুসলিম নেতা ছিলেন যারা আলীগড়ের পলিসিও মানতেন না, লীগের পলিসিও না। তাঁরা পার্লামেন্টারি পলিটিকনে বিশ্বাস করতেন না, সরকারের কাছে চাকরিবাকরিও চাইতেন না। তাঁরা কাজ করতেন ইসলামের গৌরবের জন্তে। কী করে বিশ্বময় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয় এই ছিল তাঁদের ধ্যান। আর শক্তি বলতে রাজনৈতিক শক্তি সামরিক শক্তিও বৃধতেন। ভারতে তাঁদের যে স্থান সেটা ভারতীয় হিসাবে ততটা নয়, যতটা মুসলমান হিসাবে। যে মুসলমান সাড়ে পাঁচ শতান্ধী জুড়ে রাজ্য করেছিল। আরো দীর্ঘকাল করত, যদি না ফিরিলীরা শক্রতা করত। ফিরিলীদের এঁরা ক্ষমা করেননি। এথনো এঁদের আশা যে তুরন্ধের অভ্যুদয়, ইরানের অভ্যুদয়, আক্ষানিস্থানের অভ্যুদয় ভারত থেকে ফিরিলীদের হটতে বাধ্য করবে।

হিন্দুদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। সাধারণ ভূমি তো কিছু নেই। এঁরা বেদিন রাজত্ব ফিরে পাবেন হিন্দুরা এঁদের রাজভক্ত প্রজা হবে। কংগ্রেস বে ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে এটা এঁদের কাছে অবিশ্বাস্ত। যদি হয় তবে ওই ইংরেজেরই বেনামদার হবে, গুরু যথন ইংরেজ। ইংরেজী শিক্ষায় এঁদের ঘার বিরাগ ছিল। আলীগড় এঁদের চোখে ইংরেজীস্থান। মুসলিম রাজনীতিকদের এঁরা শ্রন্ধা করতেন না। ঝীণা তো মুসলমানই নন। আগা খান্ই বা কিসের মুসলমান!

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজভক্ত মুসলমানরা তুরন্ধের বিপক্ষে যান, কেউ কেউ অস্ত্র ধরেন। সেসময় বিশ্ব ইসলামীরা বিপাকে পড়ে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে মৃথ থুলতে গিয়ে অনেকের জেল হয়। অনেকের নির্বাসন। অনেকে আবার দেশত্যাগ করেন। সাধারণ মুসলমান টু শঙ্কটি করে না। এরা যে কত বিচ্ছিন্ন এ রা সেই প্রথম উপলব্ধি করেন। সাধের তুরন্ধকে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে না পেরে রব তোলেন খলিফার অধীনেই ইসলামের ধর্মস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংরক্ষণ করবে কে? কী দিয়ে সংরক্ষণ করবে। তার জন্মে অস্ত্র চাই। সেসব কোথায়? যেখানে হাতী ঘোড়া গেল তল, স্বয়ং তুরন্ধই হেরে গেল, যেখানে খেলাফতীরা বলেন কত জল।

তাঁদের সেই ছ:সময়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হন গান্ধী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র। থেলাফতীরাই তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের নেতা করেন। অসহযোগ প্রথমে থেলাফতীদের জন্মে কল্পিত হয়। পরে কংগ্রেস ওটা গ্রহণ করেন। গান্ধীজী আগে থেলাফতীদের নায়ক, পরে কংগ্রেসীদের।

তাঁর নেতৃত্ব অবশ্য সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু। সেসময় সেটা কংগ্রেসের তরফ থেকে নয়। তথন তার জন্মে ছিল অন্য প্রতিষ্ঠান। সত্যাগ্রহ সভা।

দেখতে দেখতে কংগ্রেসটাই একটা সত্যাগ্রহ সভায় পরিণত হয়। তথন পূর্বতন নেতারা একে একে বিদায় নেন। ঝীণা তাঁদের একজন। মালবীয় আরেকজন। মিসেস বেসাণ্ট আরো একজন। এঁরা অসহযোগ, গণসত্যাগ্রহ ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। বিশেষ পদের সামনে 'অহিংস' বলে একটি বিশেষণ পদ বসিয়ে দিলে কী হবে, সাধারণ লোক তার জন্মে প্রস্তুত নয়। আর ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা কেন? হিন্দুত্বই হোক আর ইসলামই হোক ও জিনিস আধুনিক যুগে আর কোনো দেশে রাজনীতির সঙ্গে মিশ থায় না। জনগণকে অবশু ও দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু ফল যা হয় তাতে ধর্মেরও মহিমা বাডে না, রাজনীতিরও শিক্ষা হয় না।

এঁরা বে কারাভয়ে ভীত বলে চলে গেলেন সেটা ভূল। কিংবা আদালতের মায়া কাটাতে না পেরে। এঁরা আবহাওয়াটাই পছন্দ করলেন না বলে চলে গেলেন। কিন্তু চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস এত বেশী শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বে এঁদের বাদ দিয়েও তার বলহানি হয় না। বিকল্প যতগুলো দল সব নিশুভ

হয়ে যায়। ঝীণাসাহেব ছিলেন: তুই নৌকার মাঝি। একটা নৌকার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে আরেকটাতেও কি টকতে পারলেন ?

সেকালে গান্ধীতে ঝীণাতে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। ঝীণাই তো একদিন বারদোলীতে গিয়ে মহাত্মাকে সতর্ক করে দেন যে গণসত্যাগ্রহ দমন করার জন্মে সরকারপক্ষ সৈশ্র আনিয়েছেন। তার চেয়ে বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকাব শ্রেয়। ঝীণাই ভটকলি করবেন।

গণসভ্যাগ্রহ বন্ধ হলো, মহাস্থার জেল হলো, থেলাফভীরা হতাশ হলেন, ধীরে ধীরে গান্ধী নেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন। যে কয়জন মুসলমান কংগ্রেসে থেকে গেলেন তাঁদের মোহভঙ্গ হয় কামাল পাশার হাতে থলিফার হাল দেথে। তাঁরা বিশ্ব ইসলাম ছেডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ একদিকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর একদিকে। তাঁরা হুটোর থেকে একটাকে বেছে নেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। তেমনি থান আবহুল গান্ধর থান। তেমনি হাকিম আজমল থান। তেমনি ভাক্তার আনসারী।

এখন এঁদের মতো সংকর্মীদের পথে বসিয়ে গান্ধীজী ঝীণার কথার কাজ করবেন এটা কী করে হয় ? এঁরাই তাঁর আপনার লোক। স্তথে তৃ:থে তাঁব সাণী। এঁদেব সন্দে পরামর্শ না করে হিন্দু মুসলিম সমাস্থার মীমাংসা করা তাঁব বীতি নয়। ফলে ঝীণা নিরাশ হন। শেবের দিকে মহম্মদ আলী, শওকত আলী এঁরাও। মহাত্মা তাঁব এককালের সহ্বাত্তীদের সন্দে সদ্ভাব রেখেছিলেন, কিন্তু পরামর্শ বথন নিতেন তথন তাঁর সব চেয়ে একনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুদের। আজমল থাঁর, আনসারীর, আজাদের, আবত্ল গক্ষর থাঁর।

এর মধ্যে হিন্দুমানী কোথার ? মহাত্মার এই সব বন্ধুরা কি হিন্দু ? এঁরা কি ম্সলমান হিসাবে নিরেস ? এঁদের পরামর্শ কি ইসলামবিরোধী, ম্সলিম স্বার্থবিরোধী ?
কংগ্রেসে সব সময়েই একদল ম্সলমান ছিলেন বাঁদের এক নম্বর শক্র বিটিশ
সাম্রাজ্যবাদ। তাকে আগে নিপাত করো, তারপরে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠবে। তাব
সল্পে শলা পরামর্শ করতে যেয়ো না। তার হাত যাতে শক্ত হয় তেমন কিছু কোরো
না। মহাত্মাই এঁদের মনের মাহয়। হিন্দু বলে নয়। এক নম্বব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে।

তারপর এঁরা বিশ্বাস করতেন না বে হিন্দুরা মুসলমানদের শক্র। পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে গেছে, তার জব্দু হিন্দুদের দোষ দিয়ে কী হবে? দৌড়লে ওদের ধরে কেলা বায়। তা ছাডা চাকরিই মান্থবের জীবনে মোক নয়। তাই বিদ হতো এত ছেলে অসহবোগ করত কেন? তের বড়ো বড়ো প্রায় আছে বেখানে কেউ

হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই ভারতীয়, বেনীর জাগই দরিস্ত্র। সেইজ্বস্তেই তোগাদ্দীজীর গঠনের কাজ। পার্লামেন্টে যাওয়া তো নিপীড়িতদের স্বার্থে। পার্লামেন্ট থেকে চলে আসাও তেমনি বৃহত্তর স্বার্থে।

গান্ধীজী সব মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। সব মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিলে তার হার। প্রমাণ হতো যে ভারতীয়দের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক। কিন্তু মুসলিম মাইনরিটির বিশেষ স্বার্থ তো ছিল। প্রতিযোগিতায় তারা ছিলুদের সমকক্ষনয়, বিশেষ ব্যবস্থা না করলে আপিসে আদালতে কাউন্সিলে ক্যাবিনেটে কোথাও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ পেতো না। স্কুলকলেজেও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট হতো না। এইসব কারণে বিশেষ স্বার্থ সহচ্চে মুসলমান রাজনীতিকরা কংগ্রেসের বাইরেও একটা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্রুক বোধ করতেন। সেই আবশ্রুকতা বোধ থেকেই লীগের উংপত্তি। কিন্তু এটাও তাঁরা জানতেন যে তাদের বিশেষ স্বার্থ ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপরে নয়। তাই কংগ্রেসেও তাদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। তুই নৌকয় পা দেওয়া বারণ ছিল না। পরে ওটা আপনা থেকে অপ্রচলিত হয়। কারণ বিশেষ স্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারই অন্তুক্ল। কংগ্রেস তো স্বরাজের আগে কোনো ক্ষিটিশেন্টই করবে না।

অপরপক্ষে কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা হলো যথনি তাঁরা কিছু দিতে রাজী হয়েছেন ব্রিটিশ সরকার নীলাম দর চড়িয়ে দিয়েছেন। আগাম দিয়েছেন। আর ম্সলমানরা ইংরেজের দান পকেটে পুরে কংগ্রেসের দিকে হাত বাভিয়েছেন আরও বেশীর জ্বতো। বেশীর ভাগই তো হিন্দুর যোগ্যতার পাওনা থেকে। এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো চূড়াস্কতা নেই। ম্সলমানরা বলছেন না যে এই তাঁদের শেষ দাবী। যথনি একটা দাবী মিটিয়ে দেওয়া হয় তথনি আর একটা হাজির হয়। কংগ্রেস যা দেয় ব্রিটিশ সরকার তার চেয়ে বেশী দেয় বা দেয়ার আশা দেয়।

ক্রমে উপলব্ধি হয় যে এ খেলা কংগ্রেসের বাইরে থেকেই ভালো চলে, ভিতর থেকে নয়। বিশেষ স্বার্থ দখন্দে বাঁরা সচেতন তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই থাকবেন ও তাঁদের একটা হাত সব সময়েই ইংরেজের দিকে প্রসারিত থাকবে, আর একটা হাত কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেস সাধারণ স্বার্থের উপরে নিবন্ধগৃষ্টি। লীগ বিশেষ স্বার্থের উপর নিবন্ধগৃষ্টি। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার সময় বয়ে যায়। কংগ্রেস তার ভিতরকার ম্সলমান সভ্যদের অগ্রন্থান দেয়, লীগ ম্সলিমদের স্থান তার পরে। আর লীগ ব্রিটিণ কর্তৃপক্ষকেই অগ্রন্থান দেয়, কংগ্রেসকে তার পরে। এমনি করে উভয়ের মধ্যে সেতৃবন্ধন অসম্ভব হয়। লীগের বে হাতটা কংগ্রেসের দিকে প্রসারিত ছিল সেটা সংগ্রামের ক্ষয়ে প্রস্তুত হয়।

লর্ড কার্জন যে ভাগ্যচক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা চল্লিশ বছর পরে পূর্ণবৃত্ত হয়ে যুরে এলো। বেঙ্গল পার্টিশন, তার থেকে সেপারেট ইলেকটোরেট, তার থেকে ইপ্তিয়া পার্টিশন, তথা বেঙ্গল পার্টিশন।

# ॥ (ड्रेंड्रें ॥

এক হাতে তালি বাঙ্গে না। একপক্ষ যদি অহিংস হয় অপরপক্ষ হিংসার দ্বন্দ্র এক।
একা চালাতে পারে না। আপনা হতেই নিরস্ত হয়। তেমনি একপক্ষ যদি
অসম্প্রদায়িক হয় তবে অপর পক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার কৃত্তি একা একা লডতে পারে না।
আপনা হতেই থামে।

কিন্তু একপক্ষ অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক হলে তো ? অগাস্ট অভ্যুথানের সময় থেকেই লক্ষ করি অহিংসার উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেছে। যদিও গান্ধীর উপরে আছে। ওটাও একটা প্যরাডকস। তারপর আরো চমৎক্রত হই বর্থন শুনি স্বভাবচন্দ্র নেতান্ত্রীরূপে সশস্ত্র সৈক্তদল নিয়ে ভারতের অভিমূথে অভিযান করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরাও গাইতে শুক্র করেছেন "কদম কদম বড়ায়ে যা"। হিংসার তেমন মরস্থম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। মহাত্মার অহিংসার শিক্ষা কারো মনে বসেনি।

তেমনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্মে দিকে দিকে মাথা তুলছে সাম্প্রদায়িকতা। ওই ১৯৪৪ সালেই আমি ছুটি নিয়ে বিহারে কিছুদিন থাকি। সেথানে শুনি একদিকে যেমন থাকসার অন্তদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসজ্ব সশস্ত্রভাবে সজ্ববদ্ধ হচ্ছে। শস্ত্র অবস্থা তেমন কিছু নয় যাকে ইংরেজরা ভয় করে। তাই সরকার থেকে নিষেধ নেই। কিছু সাধারণ হিন্দু তো ভয় করে। সাধারণ ম্সলমান তো ভয় করে। আমার বদ্ধু একজন সরকারী অফিসার। তিনি তথনি আমাকে বলেন যে ইংরেজ চলে বাবার সময় সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।

এই হচ্ছে গান্ধী ঝীণা সংবাদের সমসাময়িক অবস্থা। ঝীণা কেমন করে বিশ্বাস করবেন যে হিন্দুরা অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক থাকবে, তাদের ত্রুট মেজরিটি দিয়ে পার্লা-মেন্টের ভিতরের ও বাইরের মাইনরিটিকে দাবিয়ে রাখবে না ? তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের ভবিশ্বৎ নিয়ে হৃশ্চিস্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন সেটার জন্মে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি ?

স্বাধীন মাত্র্য যথন খুশি থেলার নিয়ম পালটে দিতে পারে। আজ তোমার থেলার

নিয়ম অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। কাল যথন ইংরেজ থাকবে না, তার বেয়োনেট থাকবে না, তথন হয়তো ভোমার থেলার নিয়ম হবে হিংসা ও হত্যাগ্রহ। আজ ভোমার থেলার নিয়ম পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। কাল যথন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব থাকবে না, অঙ্কুশ থাকবে না, তথন হয়তো ভোমার থেলার নিয়ম হবে ডিকটেটরশিপ ও রণতন্ত্র। আজ ভোমার থেলার নিয়ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী। কাল যথন আধুনিক যুগের থেকে দেশ কয়েকশতক পেছিয়ে যাবে তথন হয়তো ভোমার থেলার নিয়ম হবে হিন্দুরাষ্ট্র ও মুসলিম দলন।

মেজরিটি যখন বৈদেশিক অঙ্কশম্ক হবে তথন সে যে মাইনরিটির সঙ্গে কথন কী ব্যবহার করবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। এমন কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ সেফগার্ডও যথেষ্ট নয়। মেজরিটি ইচ্ছা করলে সংবিধান ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে দেশ শাসন করতে পারে। তথন মাইনিরিটি পালাবার পথ পাবে না। পাকিস্তান হচ্ছে সেই পালাবার পথ। সেগানে পালাবার জত্যে সমূক্র পার হতে হবে না, গিরিসঙ্কট পার হতে হবে না। একবার পা চালিয়ে দাও, তারপর পাকিস্তান।

এর অমুদ্ধপ দাবী আয়ারল্যাণ্ডেও উঠেছিল। ঝীণাসাহেব তা জানতেন। আলফার কবুল না করে আইরিশ ন্যাশনালিফদেব গতি ছিল না। কংগ্রেসকেও তেমনি
পাকিস্তান কবুল করতে হবে। নইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করবে না।
বেআইনী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা করা কঠিন। আর্মির লয়ালটি পাৎ য়া সহজ হবে না।
অস্তত মুসলিম রেজিমেন্টিগুলির লয়ালটি তো নয়ই। সৈত্যবলহীন স্বরাজ আকাশকুস্থম।

এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলিকে দিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করিয়ে নেওয়া। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলি যদি একবাক্যে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করে তবে তো অধে ক লডাই ফতে। বাকি অধে ক হবে হাটে বাটে মাঠে। এডওয়ার্ড টমসনকে ঝীণা তার আভাস দিয়েছিলেন, অনেকদিন আগে। তথন কেউ সেটাকে সীরিয়াসভাবে নেয়নি। কিছু ক্রমেই আমার কাছে পরিকার হচ্ছিল যে ইংরেজ থাকতে যদি মিটমাট না হয় তো পরে কুরুক্তের বাধবে।

শেষপর্যন্ত ওটা একটা উত্তরাধিকারের ছন্দ্র। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী কে হবে ? যোল আনা ভারতীয় প্রজা ? না বারো আনা হিন্দু প্রজা ? ঝীণা সাহেবের মতে বোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা তেমন দাবী করে সেটা প্রকৃতপক্ষে বারো আনা হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। বোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো ঘৌথ ইলেকটোরেট নেই, আছে মুসলিমদের শতম্ব ইলেকটোরেট, ফলে হিন্দুদেরও শৃষ্টম্ব ইলেকটোরেট, কলে হিন্দুদেরও শৃষ্টম্ব ইলেকটোরেট, কলে

কটোরেট। আর্মিতেও স্বতম্ন মুসলিম রেজিমেন্ট, শিথি রেজমেন্ট, রাজপুত রেজিমেন্ট।
এই যে দেশের চেহারা সেখানে কনষ্টিটুয়েন্ট আসেম্বলি ডেকে কী হবে? নিচের দিক
থেকে সংবিধান তৈরি করতে চাইলে হবে কেন? মেজরিটি রুল অচল। এদেশে
মেজরিটি বলতে পলিটিকাল মেজরিটি বোঝায় না, বোঝায় সাম্প্রদায়িক মেজরিটি।
আইনসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি কার্যত হিন্দু নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছেই দায়ী।
ম্সলিম নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দায়ী নয়। কংগ্রেসপন্থী ম্সলিমরা ব্যতিক্রম।

কায়দে আজম সাধারণ নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেথে কাজ করছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে মৃসলিম নির্বাচকরা অধিকাংশ স্থলে তাঁর পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু কার উপরে জিতিয়ে দেয়? হিন্দুদের উপরে নয়, শিথদের উপরে নয়, অক্যান্ত মৃসলিম পার্টিগুলির উপরে। এইদব পার্টির অপরাধ এরা পাকিস্তান চায় না। এদের পক্ষেও অনেক ভোট পড়েছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। লীগ যদি শতকরা ৫১টা ভোট পায় তা হলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে শতকরা ৪৯টা ভোট যারা পেলো তারা মৃসলিন নয় বা তাদের মতের কোন দাম নেই। তা ছাড়া বহু মুসলিম ভোটার ছিল নিরপেক। বহু মুসলিম ভোটার না বুঝে ভোট দিয়েছিল। বহু মুসলমান ভোটাধিকার পায়নি। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়ল্কমাত্রের অধিগত ছিল না। সব মুসলমান মুসলিম লীগের পেছনে ছিল এটা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। অনেকেই জানত না পাকিস্তান হলে তারা অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন হয়ে যাবে।

তা হলেও ঝীণাসাহেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর পেছনে অধিকাংশ মুসলিম ভোট। এখন তাঁকে হিন্দু শিখের সম্মতি পেতে হবে, আর যদি তিনি মনে করেন যে তাদের সম্মতি অবাস্তর তা হলে তাদের সক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। এটা তত সহজ্ব নয়। তবু তিনি সে ঝুঁকিও নিতেন। কারণ তিনি জানতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেলেও তিনি সেটাকে পাকিস্তানের পক্ষে একটা যুক্তি বলে ব্রিটিশ পার্লামেনেট পেশ করতে পারতেন। পাকিস্তান না হলে মাইনরিটির জ্ঞান মান নিরাপদ নয়। তাদের পালাবার একটা স্থান থাকা চাই।

সাধারণ নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে ও দেখে ব্যবস্থা করতে। কংগ্রেস লীগ বাতে একমত হয় সেটাই তাঁদের মিশন। সেটা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যা করবার তা করতেন। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে স্বতম্বভাবে কথাবার্তা চালান, কারণ ততদিনে কংগ্রেস ও লীগ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গেও পরামর্শ করেন, তবে সেটা ঠিক নেগোশিয়েশনস বলতে যা বোঝায় তা নয়। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইংরেজরা

গান্ধীর উপরে আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস কংগ্রেস তো ভালো ছেলের মত ক্রিপস প্রস্তাব গিলতে থাচ্ছিল, গান্ধীই তার কান ধরে টান দিলেন। গান্ধীর থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করাই তার পর থেকে ব্রিটিশ পলিসি। তাই গান্ধীকে তাঁরা বাপ হিসাবে সম্মান দেথালেও ছেলেকে হাত করার তালে ছিলেন। তাঁতে কংগ্রেসের কদর বেড়েছিল, লীগের কমেছিল।

ক্যাবিনেট মিশন কারে। উপরে কিছু চাপিয়ে দিতে পারতেন না। শুধু প্রস্তাব করতে পারতেন। সে প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতেও পারে, না করতেও পারে। তবে তাঁদের থলিতে ছিল একটি লোভনীয় জিনিস। সেটি তারা তাঁকেই দেবেন যে তাঁদের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করবে। এবার বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদ্ ঢেলে সাজবেন। তাতে জঙ্গীলাট থাকবেন না। ভারতীয়রাই সব ক'টি পদ পাবেন। ওটা হবে সত্যিকারের একটা ক্যাবিনেট। বড়লাট পাররাই বিভাগও বিলিয়ে দিয়ে রাজসন্মাসী হবেন। হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে, কিছু সাধারণত প্রয়োগ করা হবে না। এর নাম ইন্টারিম গভর্নমেন্ট।

হামলেটের প্রশ্ন টুবী অর নট টুবী। কংগ্রেদেরও তেমনি, টুগো অর নট টু গো। লীগেরও তাই। কারণ ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব দামনে রেখেছিলেন সে যে ছুঁচো গেলার প্রস্তাব। গিলবে কি গিলবে না ?

ক্যাবিনেট মিশন আশাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা মিলে মিশে যে সংবিধান প্রণয়ন করবে ব্রিটেন সেই সংবিধানই স্বীকার করবে। নিজের জন্তে কিছু হাতে রাখবে না। এখন ভারতীয়দের একমত হওয়া চাই। একটি পার্টির উপর মেজরিটির সিদ্ধাস্ত চাপাতে না চায়। অপরপক্ষে মাইনরিটিও যেন মেজরিটির পথ রোধ না করে। ত্ব'পক্ষের বিবেচনার জন্তে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা দেন তার সার কথা ভারতের জন্তে একটাই কেন্দ্র হবে, তুটো নয়। সেই একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, চলাচল ও সেসব বিভাগের জন্তে প্রয়োজনীয় অর্থ। আর সমস্ত বিষয়ে তুলে দেওয়া হবে তিনটি প্রদেশগোষ্টার হাতে। একটি গোষ্টাতে থাকবে মাজাজ, বন্ধে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওভিশা। আরেকটিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শেবেরটিতে বাংলা, আসাম। এই তিন গোষ্টার প্রত্যেকটি গোষ্টা স্বতন্ত্রভাবে স্থির করবে কোন কোন বিষয় গোষ্টার সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কোন কোন বিভাগ সাধারণ নয়, প্রদেশের নিজস্ব। গোষ্টাতে যোগ দিতে কাউকে বাধ্য করা হবে না, যোগ দিলে বেরিয়ে যেতেও পারবে। কিছু গোড়ায় যোগ দেওয়া চাই। তেমনি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও পরিকল্পনায় বাবস্থা ছিল।

প্রথমটা বুঝতে পারা ষায়নি যে ওর ভিতরে একটু কৌশল ছিল। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর এদিকে আসাম অর্থাৎ উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ হুই যাচ্ছে লীগের বগলে। লীগ পাচ্ছে পাঁচটা প্রদেশ। ব্যালান্স অফ পাওয়ার। তা ছাড়া সীমান্ত ছটোর অবস্থানগত-গুরুত্ব যেমন তাতে-লীগের বল বাড়বে। বারগেনিং পাওয়ার।

এটা গান্ধী আজাদের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীয়করণ নয়, কায়দে আজমের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ নয়, এটা হুয়ে এক, একে হুই। হুই পাশে হুই পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান। মাথার উপরে কেন্দ্রনান। তাতে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, কিন্তু তাঁরা মনোনীত না নির্বাচিত তা পরিকার নয়। শিখদের ভাগ্যও অনিশ্চিত।

এ পরিকল্পনা মেনে নিলে আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মান্না কাটাতে হয় কংগ্রেসকে। গান্ধী তাতে রাজী হতে পারেন না। তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশনকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ফেতে হবে? তা যদি হয় তবে ব্রিটেনের দিক থেকে আর কোনো. প্রস্তাব আসবে না। নেগোশিয়েশনস ছিয় হয়ে যাবে। কিছুদিন বাইরে থেকে কংগ্রেসকেও ফিরতে হবে জেলে। কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটলে গুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকার চালিয়ে কংগ্রেসের মানসম্মান থাকবে না। লোকে হাসবে। বামপন্থীরাও বিদ্রোহ করবে।

তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গিলতে হবে ? অগত্যা। গান্ধীরও ইচ্ছা নয় অসময়ে আবার এক গণ আন্দোলন করা। জোয়ারের লক্ষণ ছিল না। যেটা ছিল সেটা অরাজকতার। তিনি আর অগাস্ট অভ্যুখানের পুনরাবৃত্তি চান না। তাঁর মতে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো। কন্ষ্টিটুয়েন্ট আাসেম্বলির প্ল্যান মেনে নেওয়াই ভালো, তবে আসাম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাথ্যা যে অভ্যূরপ এটাও তিনি জানিয়ে রাথেন। ওদিকে লীগও স্কীম গিলতে রাজী ছিল। যাতে ইন্টা-রিম গভর্নমেন্টে যাওয়া স্থগম হয়।

কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট নিয়ে তুই পক্ষের সামগ্রস্থ হলো না। লীগ চায় কংগ্রেসের সক্ষে প্যারিটি। না পেলে ভীটো। কংগ্রেস চায় লীগের চেয়ে অস্তত একটা আসন বেশী পেতে। ভীটোতে কংগ্রেস নারাজ। বড়লাট চোদ্দটা আসনের থেকে লীগকে অফার করেন পাঁচটা, কংগ্রেসকে ছ'টা, তার মধ্যে একটা আসন হরিজনের জঠে সংরক্ষিত। কংগ্রেস বলে সে তার ছ'জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও নেবে, কারণ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের দল নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের। লীগের ঠিক এইস্থানেই গলায় কাঁটা। সে অমন সরকারে থাকবে না। বড়লাট কিছুতেই তু'দিক স্বেল্ডে পারলেন না। ভার প্রয়াস ব্যর্থ হলো।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তথন স্যাটলী। তিনি ওপার থেকে নির্দেশ পাঠান যে লীগ বোগ দিক আর নাই দিক ইন্টারিম গর্ভনমেন্ট গঠন করতেই হবে। না করলে কংগ্রেম হয়তো আবার সিভিল ভিসপ্তবিভিয়েন্স বাধাবে। তিনি আর সিভিল ভিসপ্তবিভিয়েন্স চান না। স্থতরাং বড়লাটকেও সে আজ্ঞা করতে হয়। জবাহরলালকে আমন্ত্রণ করতে হয় ক্যাবিনেট গঠনে সাহায্য করতে। তিনিই যথন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি কায়দে আজমের সক্ষে মোলাকাৎ করেন ও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন।

কীণা ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মিটিং ডেকে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ করেছিলেন। কান্দেই ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যোগ দিতে পারেন না। আসলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর দাবীর পরিপ্রণ নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিকেন্দ্রীকরণ। একটিমাত্র কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন দেখানেও মেজরিটি মাইনরিটির দ্বন্ধ দেখে। মেজরিটি তার বাড়তি ভোট দিয়ে মাইনরিটিকে পরান্ত করবে। গণতন্ত্রের নিয়ম যদি থাটে তো কংগ্রেদ প্রভ্যেকবার জিতবে। সেইজন্তে তিনি চেয়েছিলেন প্যারিটি। আপাতত বড়লাটের পরিষদে। সেইজন্ত তিনি চেয়েছিলেন তাটো। আপাতত বড়লাটের উপস্থিতিতে। পরে বড়লাটের অবর্তমানে তিনি হয়তো কাঙ্কীং ভোট চেয়ে বসতেন। তা নইলে কোয়ালিশন পোষায় না। তা ছাড়া তাঁর পক্ষে এটিও একটি জীবনমরণ প্রান্ধ কে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি। লীগ না কংগ্রেদ। লীগ যদি সব মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি না হয়ে থাকে তবে কোয়ালিশনে লীগের আগ্রহ নেই। কংগ্রেদী মুসলমানদের সঙ্গেক এক টেবিলে বসলে লীগ মুসলমাননের জাত যাবে।

ইন্টারিম গভর্নমেন্টে তাঁর দাবী মিটবে না। কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতেও তাঁর উদ্দেশুসিদ্ধি হবে না। তা হলে কেন আর পিছুটান? তারপর সবচেয়ে বড়ো কথা বড়লাটের শাসনপরিষদের সব পারিষদের সমান মর্যাদা। কেউ প্রধানমন্ত্রী নন। জ্বাহরলাল ধরে নিমেছেন যে তাঁকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ওয়েভেলও সেটা ধরে নিয়েই তাঁকে গভর্নমেন্ট গঠনে সহায়তার ভার দিয়েছেন। ঠিক ষেমন বিলেভে হয়। কিন্তু দেশটা তো বিলেভ নয়। এখানে এখনো সেরকম কোনো কনভেনশন গড়ে ওঠেন। কংগ্রেস থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হলে লীগের উপর সর্দারি করবেন। লীগের মান-ইক্ষ্মং থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে গোটা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করে। সেটাও মুসলিম লীগ মেনে নেবে না।

ঝীণা তাঁর চালগুলো ঠিক করে রেখেছিলেন। একটার পর একটা ক্রমশ প্রকাশ্ত। জবাহরলালকে তিনি "না" বলে দেন। তথন বড়লাট তা শুনে বিধাগ্র**কা হ**ন। বিটিশ পলিসি নম্ন লীগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমতা কেওয়া। গান্ধী গিয়ে শুয়েকেলকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে পরিণাম ভালো হবে না। গুয়েভেল বেকায়দায় পড়ে জবাহরলালের মনোনীত সদস্যদের নিম্নে শতর্নমেন্ট গঠন করেন। গান্ধীর কাছে সেটি একটি শ্বরণীয় দিবস। তার মনে বিজয়োলাস।

ওদিকে ঝীণার কাছে ওটি একটি কালো দিন। ইতিমধ্যেই তিনি লীগকে দিয়ে ডাইরেক্ট জ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। শুরু হয়ে গেছল "লড়কে লেক্দে পাকিস্তান"। চারদিনেই পাঁচ হাজার নিহত। এক কলকাতায়।

#### ॥ इतित्रम् ॥

বীণা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের যথন একটা 'ভীল' হবে তথন তাঁকে তার থেকে বাদ দিলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। সেই অনর্থটা কী হতে পারে, তা নিয়ে আমরা ত্'বছর আগে বলাবলি করেছি যে বীণা আর যাই কলন ফৌজদারি করবেন না। তাঁর মেজাজটা দেওয়ানি। কিন্তু আমাদের সে ধারণা যে ভূল সেটা প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট। তাঁর কথা হলো তিনি এতকাল শাসনতান্ত্রিক পথ ধরে কিছু পাননি। এবার দেথাবেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে।

তা তিনি দেখিয়ে ছাড়লেন। সাতশো বছব যারা হথে তৃথে একতা বাস করে এসেছে, বারা ধর্মে এক না হলেও রক্তে এক, ভাষায় এক, সাধারণ স্থার্থে এক তারাও সাত মাসের মধ্যেই পরস্পরের উপর স্বেয়ায় রাগে অনাস্থায় বলতে লাগল, এর চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। পাঞ্চাবী হিন্দু শিথরাই আওয়াজ তুলল যে পাঞ্চাব ভাগ করতে হবে। সে আওয়াজ ভারতের পূর্ব প্রাস্থেও প্রতিধ্বনিত হলো। বাংলা ভাগ করতে হবে।

কীণা সাহেব ভোট নিয়ে মৃসলমানের সম্মতি পেয়েছিলেন। এবার পিপ্তল দেখিয়ে ছিন্দু শিখের সম্মতিও পেলেন। বাকী রইল ইংরেন্সের অস্থ্যোদন। সেটার জন্তে শিশুলের দরকার হবে না। তবে সরকারী খেতাব বর্জন করে একটা প্রতীকী প্রতিরোধ জ্ঞাপন করা হরেছিল। তোমরা দদি ধরে নিয়ে থাকো যে আমরা মৃসলমানরা চিরকাল ভালো ছেলে হব সেটা ভূল। আমরাও ছাই ছেলে হতে জানি। কেন আমাদের বিউটিনির মূখে ঠেলে দিছে ?

মৃসলমানর। ক্ষেপলে ভাদের শারেস্তা করার ক্ষয়তা বা ক্ষচি কোনোটাই ছিল না ইংরেজের। সে কাজ যদি করতে হয় ছিল্পুরাই করুক। কিন্তু ইংরেজ থাকতে নয়। তার আগেই ওরা বিদায় নেবে। ভথুমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটলমেন্ট হবে এ প্রস্তাবে ভারা নারাজ। একমাত্র কংগ্রেসেই সারা ভারতের প্রতিনিধি এ ঘোষণায় ভারা বিশাস করে না। কংগ্রেসে অহিন্দুরোও থাকতে পারে, তা বলে কংগ্রেসের হাতে অহিন্দুদের সঁপে দেওয়া যায় না।

স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ক্ষমতা আত্মসাৎ করা তবে নেগোশিয়েশনসের কী দরকার ? শক্তি থাকে তো কেড়ে নাও। কিংবা ছেডে যাচ্ছি, দখল করো। আর যদি ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত বোঝায় তবে যেটা হবে সেটা ক্ষমতা হস্তাস্তর। সেটাতে মাইনরিটিরও একটা অংশ থাকবে। তবে সেটা পাকিস্তান আকারে না অন্ত কোনো আকারে সে প্রশ্ন ব্রিটেনের মাথাব্যথা নয়। মাইনরিটির পক্ষে কথা বলবার পাত্র মুসলিম লীগ। তাকে বাদ দিয়ে নেগোশিয়েশনস নয়। তা সে যতই দক্ষিপনা কর্মক। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ক্রতে তাকে বাধ্য ক্রল কে?

স্বাধীনতা বলতে গান্ধী বৃধতেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মৃক্তি। আর ঝীণা বৃধতেন হিন্দু মেজরিটির মৃথাপেন্ধিতা থেকে মৃক্তি। একজনের প্রতিপক্ষ ইংরেজ, অপরজনের হিন্দু মেজরিটি। এঁদের মধ্যে মিটমাট ইংরেজ থাকতে হবার নয়। কিন্তু ইংরেজ গোলেও কি হবার ? ইংরেজ গোলে কি হিন্দু মেজরিটিও যাবে ? হিন্দু মেজরিটি যেত গুধু একটি উপায়ে। সেটি দেশভাগ। সেইজত্তে ঝীণা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তার পাওনা একপাউও মাংস তিনি না পেয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু থেয়াল ছিল না যে কংগ্রেমও একপাউও মাংস চাইবে। প্রদেশভাগ।

তবে কংগ্রেমকে তিনি চিনতেন। গান্ধীর কাছে বেমন নীতি বড়ো কংগ্রেমের কাছে তেমনি কমতা বড়ো। একটা সর্বশক্তিমান কেন্দ্র পেলে কংগ্রেম মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বা অঞ্চল ত্যাগ করতেও পারে। বদি ইংরেজ সেটা রোয়েদাদ ছিসাবে দেয়। বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিও কি কংগ্রেম অমনি নিত ? নিল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ছিসাবে। বতন্ত্র ইলেকটোরেট থেকে ক্রমে কতন্ত্র নেশন। একই বিবর্তনধারা। থানিকটা গিলবে, বাকীটা গিলবে না, এ কি কথনো হতে পারে ? কংগ্রেম বদি গিলতে আপত্তি করে তবে ইংরেজরা সেটলমেন্ট না করেই বিদায় নেবে। ক্ষেতার হন্তান্তর বদি আইন অন্ত্র্যারে না হর তবে কংগ্রেমকে মানবে কে ? মুসলিম সৈক্ত কি লয়ালটির শপথ নেবে ? মুসলিম রাজপুরুবরাও কি আছুগড়া জানাবেন ? মুসলিম প্রজারাও কি বিল্লোহ করবে না ?

সভিয় ভাই। নেহক ও পটেল দেখেন বে মুসলিম সৈনিক, রাজপুরুষ প্রভৃতির আয়গত্য বড়লাটের শাসনপরিষদের মুসলিম সদস্যদেরই প্রতি। কংগ্রেস সদস্যদের তাঁরা আপনার মনে করেন না। এসব ডিসলয়াল কর্মচারী নিয়ে গভর্নমেন্ট চলবে কী করে, বথন ইংরেজ থাকবে না? বডলাট চলে গেলে কি একটা দিনও এদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে? একটা হুকুমও কি এরা মানবে? তা হলে কেন এদের ধরে রাখা? হোক পাকিস্তান। যাক পাকিস্তানে।

ইতিমধ্যে বড়লাট মুসলিম লীগকে বলে কয়ে তাঁর শাসনপরিষদে নিয়ে এসেছিলেন । তা না হলে ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা সম্ভব হতো না। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা এগোত না। ইংরেজরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটল করত না। সেটলমেন্ট বলতে ওরা বুঝত ত্রিপাক্ষিক সেটলমেন্ট। ওর মধ্যে কোন নৃতনম্ব ছিল না। অক্যান্থ বারের শাসনসংস্কারেও ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিকটা গান্ধীজীর আইডিয়া। যেমন গান্ধী আরউইন চুক্তি। ইংরেজরা একবারমাত্র ওটা হতে দিয়েছে। আর দেয়নি ও দিতে না। তার চেয়ে বিনা সেটলমেন্টে প্রস্থান করত। গৃহযুদ্ধ বাধলে বাধত। সেটা যে অহিংস ব্যাপার হতো না ঝীণার ডাইরেকট অ্যাকশন তারই প্রস্তাবনা।

ৰ্মীণার হাত থেকে পিন্তল কেডে নেবার জন্মেই গান্ধীজী নোয়াথালী যাত্রা করেন। সেখানে যদি তিনি হিন্দু মুসলমানকে শান্তিতে রাখতে পারেন তো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। তথন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা পিন্তলের মুথে নয়, শান্ত মনে। কিন্ত তাঁর নোয়াখালীতে পদার্পণের পিঠ পিঠ ঘটে গেল বিহারের ঘটনাবলী। আরো ভয়ক্কর, আরো ব্যাপক। তার কিছুকাল পরে পাঞ্চাবের ঘটনাবলী। আরো পৈশাচিক, আরো ব্যাপক। গান্ধীজী একসঙ্গে ক'টা জায়গায় যাবেন ? ক'টা জায়গায় শান্তি স্থাপন করবেন ? তাঁর সহকর্মীরা বিহারে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সেথানেও জবাহরলালকে বোমাবর্ষণের হুমকি দিতে হলো। স্টেট ভায়োলেন্স যদি সঙ্গে সঙ্গে চালানো যায় তা হলে অহিংসার উপর লোকের নির্ভরতা থাকে কোথায় ? নোয়াখালীতে দেখা গেল লোকে মিলিটারির উপস্থিতি চায়। গান্ধী বার বার বারণ করা সত্ত্বেও মিলিটারি গিয়ে সেখানে হাজির হয় ও তার অর্থ দাঁডায় এই যে, গান্ধী না থাকলে মিলিটারি থাকে না. স্বতরাং মহাত্মা থাকুন, তাঁর থাকার ফলে মিলিটাবিও থাকবে। কী ফুলর লজিক ! া সাদ্ধীর থাকার উপর মিলিটারির থাকা নির্ভর করছে এটা বুঝতে পেরে নোদ্বাখালীর মুসলমানরাও বেঁকে বলে। ওরা বলে, গান্ধীর চলে বাওয়াই উচিত, ভাহলে মিলিটারিও চলে বাবে। ওলের দোবে মিলিটারি এসেছে এটা ওরা বুরবে না। লোহ অস্থীকার করবে। ভারতে জার সভংগরিবর্তন হলো কোণার ? রাইই কতক

লোককে ধরে নিম্নে যায়, বিচার করে, কারে। কারে। সাজা হয়। হিন্দুদের আহা ফিরে আসে মৃসলমানদের গেপ্তার, বিচার ও সাজা দেখে। কিন্তু তার ফলে মৃসলমানদের রাগ চড়ে যায়। তারা আরও জোরসে পাকিস্তান দাবী করে।

গান্ধীন্সী উপলব্ধি করেন যে তিনি এতকাল যে অহিংসা শিথিয়ে এসেছেন দে অহিংসা নর, ছুর্বলের নিজ্ঞিয় প্রতিরোধ। সে বস্তু অরাজকতার দিনে কাজ দেয় না। তিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেন। তাঁর মনে বোধহয় একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে ব্রিটেনের সদিছ্লায় আস্থা হারিয়ে কংগ্রেসের নেতারা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আদবেন। তথন মুসলিম লীগের যাঁড়ের সামনে আর কংগ্রেসের লাল ন্যাকড়া থাকবে না। যাঁড়ের যগ্রামি থাকবে। মুসলিম লীগের যগ্রামি থামলে হিন্দুরা নিরাপদ হবে। তথন জন বুলের বিরুদ্ধে গণ সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব ছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লদের মতো। তাঁরা অনেককাল ভ্রমণ করেছেন। আর ভ্রমণে যাবেন না বলে মনঃস্থির করেছেন। ইংরেজরাও চান না যে কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করে আবার গণ সত্যাগ্রহে উল্ফোগী হন। ত্পক্ষেই একটা দীয়তাং নীয়তাং ভাব। বড়ো বড়ো সমস্থা ছিল তিনটে কি চারটে। সেগুলোর যদি সমাধান হয়ে যায় ব্রিটেন কালকেই যেতে রাজী। গান্ধীজী ষে ভেবেছিলেন কংগ্রেস পদত্যাগ করে আবার সংগ্রাম করবে তার দরকারই হয় না।

বড়ো বড়ো সমস্থার প্রথমটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও আর্মির ভবিয়ৎ। স্থির হয়ে গেল ধে যারা অবসর চায় তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা পেনসন তথা ক্ষতিপূর্ণ পাবে। যারা ক'জ করতে রাজী তারা যদি ভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা অবসর নেবার সময় পেনসন তথা ক্ষতিপূর্ণ পাবে। আর যারা অভারতীয় তাদের কপালে ক্ষতিপূর্ণ নেই, কিন্তু আর যা সব আছে। অবসর নিলে তারা পেনসন পাবে, কাজ করলে তারা মাইনে ইতুমানি আগের মতো পাবে। তাদের প্রস্পেক্টস বরং আরো ভালো হবে। স্থতরাং ক্ষতিপূর্কি থা মুথে এনেছ কি মরেছ।

এরপরের সমস্থা হলো মাইনরিটির ভবিন্তং। তারা বদি তাদের জন্তে আলাদা একটা রাষ্ট্র চায় তবে কি মেজরিটি তাতে রাজী হবে? এই বে প্রশ্ন এটা ওয়েভেল থাকতে যিটল না, তিনি বা অক্টান্ত ব্রিটিশ আর্মির লোকেরা সৈক্তদল ভেঙে দেবার পক্ষণাতী ছিলেন না। কত কষ্টে গড়া হয়েছে যাকে তাকে কি এককথায় তছনছ করে দেওরা বায়? ওয়েভেলকে গান্ধী ভূল ব্থেছিলেন, আরো অনেকে ভূল ব্থেছেন। তিনি কিন্তু পার্টিশনের বিপক্ষেই ছিলেন। তাঁর ছিল আজব এক পরিকল্পনা। তাতে বিটিশ নরনারীর জীবন নিরাপদ হতো, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের জীবন বিপঞ্ল হতো। কে

জানে হয়তো বিপদ্ন হয়েই ওরা নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোরা মিটমাট করত। তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিত না। গান্ধী তো একটা ঘরোয়া মিটমাটই চেয়েছিলেন, তাতে ভূতীয় পক্ষের হাত থাকত না।

কিছ বিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েভেলকে সরিয়ে দিয়ে যাউন্টব্যাটেনকে পাঠালেন ও ভার আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে ইংরেজের। ১৯৪৮ সালের জুন মানের মধ্যেই অপসরণ করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর কার হাতে করবে সেটা নির্ভর করবে দেশের নেডারা একমত না একাধিকমত তারই উপর। একাধিকমত হলে একাধিক হাতে, একমত হলে একহাতে। তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি কংগ্রেস লীগ ভিন্নমত হয়। এই ওয়ার্নিটো পেয়ে কংগ্রেস নেডারা যে লীগ নেতাদের সলে হাত মেলাবার চেটা করলেন তা নয়। আর লীগ নেতারা যে বিন্দুমাত্র সচেট হলেন তাও নয়। তাঁদের কাছে ওটা ওয়ার্নিং না হয়ে গ্রীন সিগনাল। দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে আশক্ষার কী আছে? এ তো পরম আখাসনার কথা।

মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই রব উঠেছিল পাঞ্চাব ভাগ করা হোক। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রতিধবনি উঠল বাংলা ভাগ করা হোক। গাদ্ধীজীর অমতে কংগ্রেদ প্রদেশ ভাগে রাজী হয়ে যায়। মাউন্টব্যাটেন যথন বলেন যে ঝীণা দেশভাগের বেসিস ছাড়া অন্ত কোনো বেসিসে মিটমাট করবেন না তথন কংগ্রেস নেতারা বলেন, বেণ তো, সেইস্দেশ ভাগও হয়ে যাক। তথন দিতীয় সমস্তাটার মীমাংসা হলো। একটা নয়, ছটো কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তাদের মধ্যে সরকারী বিভাগওলো ভাগ করে দেওয়া হবে। অথও ভারত নয়, দিখও ভারত। অথও বল নয়, দিখও বল । অথও পাঞ্চাব নয়, দিখও পাঞ্চাব। আসামের থেকে সিলেট বিচ্ছিল হয়ে পূর্ববেদের সামিল হবে, যদি লোকে তাই চায়। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সামিল হবে, যদি লোকে চায়।

অতি সহন্ধ সমাধান। কিছ কেউ ভেবে দেখলেন ক্রিন্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুসলমানদের কী দশা হবে। তাদের এক্লও গেল, ওক্লও গেল। তেমনি ছই রাষ্ট্রের মাইনরিটিদের কী হবে। এসব ভাববেন আর কে? সেই গান্ধী। কিছ তাঁর সহক্ষীরা বখন মাউটব্যাটেনের সলে মীমাংসা করে ফেলেছেন আর মুসলিম লীগও বখন সে মীমাংসায় সমত তখন তিনি একা কী করতে পারেন? দেশকে ভাক দিয়ে বলতে পারেন, এ সমাধান ঠিক নয়। এটা অগ্রাছ করো। কিছু কোন সমাধানটা ঠিক ? কোনটা নিজুল ? ক্যাবিনেট মিশনের সমাধান তো তিনি নিজেই সংশোধন করতে চেই। করে বিকল হারেচেন।

আলাবের মায়া না কাটালে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অপরের গ্রান্থ হবে না। আর ভাতে বে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে দেটা কংগ্রেস নেতাদের অগ্রান্থ। তাঁরা বরং বিকেন্দ্রীকরণ নেবেন, তবু বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ নিলে এই শর্ডে নেবেন বে বাংলা ও পাঞ্চাব বিধাবিভক্ত হবে।

গান্ধীন্দী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাংলা অন্তত ভাগ না হয়। তেমনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঝীণা। তেমনি বাংলার গভর্নর বারোজ। তিনি ইউরোপীয়দের দিক থেকে। কিন্তু দেটা সম্ভব হতো অন্ত একটি ফরমূলা মেনে নিলে। পার্টিশন করমূলা নয়, বলকান ফরমূলা। অর্থাৎ ক্ষমতার হস্তান্তর হবে প্রদেশগুরারি। পরে প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের জোড়া লেগে অথও ভারতও হতে পারে, হিখও ভারতও হতে পারে, বহুওও ভারতও হতে পারে। ওই ফরমূলাটিও মাউন্টব্যাটেনের ঝুলিতে ছিল। তাঁর ইউরোপীয় সালোপান্ধরা ওটি উদ্ভাবন করেছিলেন। কতকটা ইউরোপীয় সার্গের্প, কতকটা মৃসলিম স্বার্থে। ও ফরমূলা মেনে নিলে বাংলা স্বতন্ত্র হতে পারত, আসামও স্বতন্ত্র হতে পারত, তুই মিলে অর্ধ পাকিস্তান হতে পারত। কিন্তু জ্বাহরলাল জানতে পেরে ওটা নাকচ করেন ও পার্টিশনের ভিত্তিতেই মীমাংসা করেন। তুটো মন্দের মধ্যে বেটা কম মন্দ সেটাই বেছে নেন। জনমতও সেইটের পকে।

এমনি করে ঘিতীয় বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মাইনরিটির ভবিশ্বৎ কী হবে তার উত্তর। এর পরে তৃতীয় বৃহৎ প্রশ্ন। ইউরোপীয়দের ভবিশ্বৎ কী ? তারা এদেশে দুই শতাব্দী ধরে ব্যবসাবাণিজ্য করে আসছেন। তাঁদের কি তবে পাততাড়ি গুটোতে হবে ? সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া মানে কি বাণিজ্য গুটিয়ে নেওয়া ? এর উত্তর, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কমনওয়েলথে অবস্থান করতে সম্মত। একবার যথন এই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল তথন মাউন্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে করলেন যে ১৫ই অগাস্টের মধ্যে সব কিছু সেরে ভারত থেকে অপসরণ করবেন। আর দেরি করার কারণও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

ইংরেজরা গান্ধীজীর পকে মীমাংসার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তিনি মাইনরিটিদের ভবিশ্বতের প্রশ্নে আপস করতেন না। তাঁর মতে ওর মীমাংসা বিটেন থাকতে নয়। ওটা আমাদের ঘরোয়া প্রশ্ন। আমরা তৃ'ভাই যেমন করে পারি মেটাব। দরকার হলে লড়ব। আর নয়ভো দেশ ভাগাভাগি করব। কিছু কেউ আমাদের মাঝখানে থেকে নীলাম দর চড়িয়ে দেবে না। আগে ইংরেজ বাক, হয় কংগ্রেসের হাতে সারা দেশটা দিয়ে যাক, নয় লীগের হাতে। কিছু তাঁর ও প্রস্তাব কেউ সমর্থন করে না। ওটা কাজের কথা নয়।

অথচ মাইনরিটির ভবিশ্বৎ অনিশ্চিত রেখে ব্রিটেন এদেশ থেকে কেরোতে শারছিল না। দেশীর রাজ্যদের সে ভাদের নিজেদের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্ত ছিল। প্যারামাউন্ট পাওয়ার নিজেও থাকবে না, আর কাউকেও করবে না। কার্যত ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই জুড়ে যাবে। ওদের জন্মে ব্রিটেনের মাখাব্যথা ছিল না। ছিল মুসলিমদের জন্মে। তার একটা কারণ তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে ওরা মোটের উপর সংগ্রামের বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সেটা আমার এক ইউরোপীয় বদ্ধুর মুখে শুনি। পার্টিশন হতে যাছে এইজন্মে বে, "ওদেশের মিডল ইন্টোন পলিসির অন্ধ হচ্ছে এদেশের মুসলিম পলিসি। এথানকার মুসলমানদের চটালে মিডল ইন্টে আমরা টিকতে পারব না।"

পার্টিশনে রাজী না হলে যা হতো তা বলকান স্বষ্টি। গান্ধীজীর তাতে আপন্তি না থাক কংগ্রেসের ছিল। রাজনীতিতে সেইটেই বরণীয় যেটাতে কম মন্দ। পরে গান্ধীজীও সেটা বুন্ধতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করেন। সিন্ধান্তটা উাদের, সমর্থনটা তাব। এরপর তিনি নোয়াথালীতে ফিরে যাবার জন্মে রওনা হন। কিন্তু পথে কলকাতায় স্মহরাবর্দী তাঁকে আটক করেন। কলকাতার মুসলমানরা সম্বন্ধ। কে জানে ১৫ই অগান্ট কী হয়! হিন্দুরা হয়তো প্রতিশোধ নেবে। তারপর সারা বাংলা জুড়ে হিংসা প্রতিহিংসার তাওব চলবে। গান্ধীজী কলকাতায় থামেন ও তাব মলৌকিক প্রভাবে অবস্থা শাস্ত হয়। সে এক অপূর্ব দৃষ্টা।

## । श्रीकिम ।

অবশেষে এল সেই অয়তময় দিন যেদিন আমরা জেগে দেখলুম যে আমরা স্বাধীন। তৃথলা বছরের বিদেশী রাজস্ব কথন একসময় স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। বাবার সময় ইংরেজরা আমাদের হৃদয় জর করে গেল। আমরাই মাউন্টব্যাটেনকে আরো কিছুদিনের জন্মে ধরে রাখলুম, বাতে দেশীর রাজ্যের অন্তভূ ভি ও পাকিন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক শান্তিপূর্ব হয়।

গান্ধীজী বখন কুইট ইণ্ডিয়া বলেছিলেন তখন কি ডিনি জানতেন যে ইডিহাল তার জন্তুরক্ম অর্থ করবে ? ভারতেরই একাংশ হবে পাকিস্তান ? সেখান থেকে কুইট করে আসবেন যাবতীয় হিন্দু ও শিখ রাজকর্মচারী ? আর পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আধকোটি হিন্দু ও শিথের জনতা ? ডিনি যদি কলকাতায় একটি মিরাক্ল না ঘটাতেন তবে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরাও পুরোপুরি না হোক বছপরিষাণে পশ্চিষপাকিস্তানের হিন্দুদের পদাঙ্ক অস্থপরণ করত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও।

অপরপক্ষে ভারতের যে অংশ নিজের নাম হিন্দুস্থান না রেখে ভারত রাখে সেখান থেকেও কুইট করে যান অধিকাংশ মুসলিম রাজকর্মচারী, কিন্তু কতক থেকে যান এই কারণে যে ভারত ঘোষণা করেছে তার রাষ্ট্র ধর্মনির্বিশেষ রাষ্ট্র, সেকুলার স্টেট। সেখান থেকেও কুইট করে যায় আধকোটি মুসলমানের জনতা, কিন্তু তার বহুগুণ থেকে যায় এইজন্মে যে ভারত কেবল হিদ্দুদের দেশ নয়, এদেশ ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর।

গান্ধীজী যথন কলকাতায় বসে পূর্বদিকটা সামলাচ্ছেন তথন পশ্চিমদিকটা সামলাবার জন্মে তাঁর মতো কেউ ছিলেন না। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা গান্ধী যদি সে সময় পাঞ্জাবে থাকতেন তা হলে অত বড়ো একটা বিপর্যয় সেগানে ঘটত না। অহিংসার চরণে নৌসেনাপতি ও রাজবংশীয় পুরুষের এই নতিস্বীকার সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে আখ্যা দেন 'ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স'।

কিন্তু বাংলার সঙ্গে পাঞ্চাবের এমন কয়েকটা তফাৎ ছিল যা মনে রাখলে পশ্চিমের ট্র্যাজেডীর হেতু বোঝা যায়। সেথানে কাজ করছিল তিন পক্ষের উচ্চাভিলায। শিথ, মুসলমান ও হিন্দু। প্রত্যেকেই যোল আনার মালিক হবে। তার জত্যে হাতিয়ার সংগ্রহ করা সাত বছর ধরে চলেছিল। শেষের দিকে প্রদেশভাগের রব ওঠে, দেটা কিন্তু মুসলমানের তরফ থেকে নয়। মুসলমান তার যোল আনার দাবীতে অটল। তারপর, তাগাভাগির প্রস্তার যারা তোলে তারা ভেবেছিল তাদের খুশিমতো ভাগ হবে, অন্তত্ত লাহোরটা তাদের ভাগে পড়বে। হলো নিরপেক্ষভাবে, শিথ ও হিন্দুর বিস্তর প্রিয় স্থান ও প্রচুর ভূসম্পত্তি মুসলমানের ভাগে পড়ল। লাহোর—রণজিৎ সিংহের লাহোর—শতবর্ষ পরে শিথরা ফিরে পেলো না, তাদের বদলে পেলো মুসলমানরা। ওটা যেন কলকাতা শহর পাকিস্তানকে দেওয়া। সেরপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও কি লালে লাল হয়ে যেত না?

পাকিস্তানের নেতার। হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তানেই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের জাতীয় পতাকার একতৃতীয়াংশ সকেদ। ঝীণা সাহেব তো পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আখাদ দিয়েছিলেন বে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ ম্পলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী, সকলের জন্তেই পাকিস্তান। কিন্তু সেই তিনিই সরকারীভাবে পাকিস্তানকে ইনলামিক স্টেট আখ্যা দিয়ে ম্নলমানকেই দেন তার প্রথমশ্রেণীর নাগরিকত্ব। যারা ম্নলমান নয় তারা হলো জিমি। না, ম্তিপ্রক খারা ভারা জিমি হবারও যোগ্য নয়। জনেকেই জানেন না বে ইনলামিক স্টেট মৃতি-

পূজকদের অন্তিছই স্বীকার করে না, বেমন স্বীকার করে এটান ও ইহদীদের অন্তিছ। ইনলামিক স্টেটে মৃতিপূজা যারা করে তারা হয় ওকাজ ছেড়ে ইনলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, নয় দেশত্যাগ করবে, নয় কোতল হবে। চতুর্থ পদ্বা নেই।

তবে কার্যত এর প্রয়োগের বেলা উদারতা আসে। ভারতের মাটিতে মৃতিপুজকদের সংখ্যা এত অধিক, আর তাদের হাতে এত বেলা অস্ত্রশস্ত্র যে তাদেব সবাইকে মৃসলমান করা সম্ভব হয় না। কোতল করাও কাজের কথা নয়। চাষ করবে কে? থাজনা দেবে কে? আর দেশত্যাগ করে যাবেই বা তারা কোথায়? মুসলিম স্থলতানরা ক্রমে দেশের রীতিকেই রাষ্ট্রের নীতি করেন। যার যার ধর্ম তার তার। তবে তাঁরা ইসলামকেই করেন রাজধর্ম। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যা গভে ওঠে তা ধর্মরাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রধর্ম। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হয়েই কাস্ত হয়, ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের স্বপ্ন বিসর্জন দেয়। আকবর তো তাকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদাও দেন না, তবে সেটা পরবর্তী আমলে ফিরে আনে।

এতকাল পরে আবার শোন। গেল ইসলাম যা দেও হাজার বছর আগে গড়তে চেম্নেছিল, কিন্ধ সাতশো বছর হলো পারেনি সেই জিনিসই আবার গড়বে পাকিস্তান। ঐসলামিক ধর্মরাষ্ট্র। বলতে গেলে সাতশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসকেই সে উন্টে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে পুনঃপ্রবর্তন করবে। এতকাল মন্দির ও মসজিদ শাশাপাশি দেখা গেছে, বেমন মুসলিম রাজ্যে তেমনি হিন্দু রাজ্যে। মুসলিম রাজার হিন্দু প্রজারা প্রাণভয়ে হিন্দু রাজ্যে পালায়নি। হিন্দু রাজার মুসলিম প্রজারাও মুসলিম রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে নিরাপভা চায়নি। সাতশো বছব পরে কী এমন হয়েছে যে হিন্দু প্রাথনা উর্ধেখালে ভারতরাট্রে ছুটে আসবে আর মুসলমানরা পাকিস্তানে দৌড় দেবে? এমন যদি চলতে থাকে তবে তো পাকিস্তান অচিরেই হিন্দুগ্রু হবে, আর ভারতরাট্র মুসলিমশৃক্য।

এপারেও একদল ধুয়ো ধরলেন যে ভারতরাইকেও করতে হবে হিল্ছরাই আর ছিল্ছধর্মকে রাইধর্ম। এটাও সেই পাকিস্তানী ছই নেশনতদ্বের অন্থসরণ, ভারতীয় এক নেশনতদ্বের অস্থীকৃতি। পাকিস্তানীরা ষেমনটি করবে এ রাও ঠিক তেমনটি করবেন। ওরা বিদি হাজার বছর পিছিয়ে যায় এ রাও যাবেন হাজার বছর পিছিয়ে। ওরা যদি আত্মহত্যা করে এ রাও করবেন আত্মহত্যা। দেশের স্বাধীনতার জন্তে ওরা কড়ে আঙ্ লটি নাড়েনি, দেশ আবার পরাধীন হলে ওদের কী আদে যায়? কিন্তু এ রা তে। স্বাধীনতার জন্তে ছবে শেয়ছেন, তার মূল্য বোন্ধেন। তবে কেন সেই চোরাগলিতে পারে বিচ্ছেন যা একদিন পরাধীনতাতেই পৌছে দিয়েছিল ও আবার দিতে পারে। আসলে

ওটা ছিল পাকিস্তানকে জন্দ করার ও তার উপর চাপ দেওয়ার কৌশল। সেই কৌশলের অন্ধ ম্নলমানদের বেতে বাধ্য করা, হিল্ফুদের আসতে বাধ্য করা, বেআইনী ও বেসরকারীভাবে একটা লোকবিনিময় ঘটানো।

হিশ্বরাও যে সমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে, হতে পারে রাতারাতি, এটা দেদিন আমাদের চোথে একান্ত বিদ্যরকর ঠেকে। এক একটা দেশের এক একটা প্যাটার্ন থাকে, সে প্যাটার্ন ব্নে বায় তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এদেশের প্যাটার্ন ইংরেজ আসার আগেও ছিল নানা জাতির নানা বর্ণের নানা ধর্মের নানা ভাষার মিশ্র প্যাটার্ন। যা হাজার হাজার বছর ধরে ঘোরতর রূপে মিশ্র তাকে আজ হঠাৎ ক্ষমতা হাতে পেয়ে অমিশ্র করতে পারে কেউ! একজন মাহ্য ধর্মে মৃসলমান, কিন্ত ভাষায় বাঙালী, পেশায় চাষী, মতবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সে কি থাকবে, না বেতে বাধ্য হবে? তাকে বাধ্য করার দায়িত্ব কে নেবে? রাষ্ট্র না বেসরকারী এক সংগঠন না উচ্চুছাল এক জনতা?

আমার এক বন্ধু দিল্লী থেকে ঘূরে এসে বলেন, "কংগ্রেস তো নামেই রাজা। প্রকৃত রাজা আর এস এস। ভোট নিলে দেখা যাবে ওদের মেজরিটি, কংগ্রেসের নয়।"

আমি হতবাক হই। বাঁর মুখে শুনি তিনি নিক্ষেই কংগ্রেস মন্ত্রী। তিনি ভাবতেই পারেননি যে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার দিল্লীতেই পুত্তলিকা হবেন।

তাঁদের অবস্থা আরো পরিষ্কার হলো যথন থবর এল ম্যান্ধিস্টেটের কর্তব্য করতে গিয়ে আমার আরেক বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন কার হাতে, না তাঁরই স্বধর্মী এক হিন্দু দিপাহীর হাতে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসলমানের উপর হামলা নিবারণ করতে, তা সে নিবারণ করল নিবারণকর্তাকে গুলি করে।

হামলা চলবে, তাকে নিবারণ করা চলবে না। একদিকে আর এস এস, আরেকদিকে পুলিশ, মাঝথানে ফাঁদে পড়া মুসলমান। গভর্নমেন্ট কি হিল্ফ্ হয়ে হিল্ফ্কে মারবে? না, হিল্ফ্র সাত থুন মাফ? মুসলমান যেথা ইচ্ছা থাক।

সম্জ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা সেবন করলেন তুই রাষ্ট্রের নতুন দেবগণ। আর যে হলাহল উঠেছিল তা পান করলেন নীলকণ্ঠ গান্ধী। তিনি তাঁর কলকাতার মিশন সেরে নোয়াথালী যাত্রা করছেন, সেথানে গিয়ে তাঁর অসমাপ্ত ব্রত সমাপন করতে হবে, এমন সময় দিলী থেকে এল জকরি তলব। সেথানেও হলাহল উঠেছে, পান করবার জল্পে নীলকণ্ঠকে চাই। পূব মুখে যাবার মাহ্ম্যকে পশ্চিম মুখে যেতে হলো। কে জানত যে আগন্তা যাত্রা!

পশ্চিমপাকিস্তানের ছিন্দু শিথ শরণার্থীরা দিলীতে এসে মৃসলমানদের বরবাড়ী

মসজিদ দখল করে বসেছে। তাদের ধারণা তারাই ভারতরাষ্ট্রের মথার্থ নাগরিক স্বার মৃদলমানরা এথানে অনধিকারী। বহু হিন্দুর বিশাস বে মৃদলমানরা পঞ্চম বাহিনী, তাদের আহুগত্য সীমাস্তের ওপারে, স্বতরাং তাদের বহিন্ধার ও লোকবিনিময়ই প্রকৃত সমাধান।

মহাত্মাকে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধ সংগ্রাম করতে হলো। এই অসত্যের বিরুদ্ধে। একটা অন্যায়ের উত্তর যে আরেকটা অন্যায় নয়, হিংসার উত্তর যে প্রতিহিংসা নয়, বহিন্ধারের উত্তর যে বহিন্ধার নয়, সমস্যার সমাধান যে প্রতিশোধ নয় এসব কথা দিনের পর দিন জনসাধারণকে বোঝাতে হলো। দেশ ভাগ হয়ে গেছে, সেটা ছাথের বিয়য়। তা বলে লোকভাগ হবে কেন? জনগণ যে এক ও অবিভাজ্য। জনগণ যদি অবিভক্ত থাকে তা হলে দেশভাগও তেমন ক্ষতি করবে না, কিন্তু লোকভাগ হবে ক্ষতিকর। আর সেটা যদি হয় বেসরকারী ও বেআইনী, তার পদ্ধতি যদি হয় নিরীহ নির্দোষ সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর উপর প্রতিশোধ তবে তো সম্পূর্ণ অহিতকর।

এ যেমন তাঁর জনসাধারণের প্রতি উপদেশ তেমনি রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি পরামর্শ তাঁদের সেকুলার পলিসিতে দ্বির থাকা, পাকিস্তানের কাছে সমান সদাচার প্রত্যাশা করা, তার বদ আচরণের জবাব বদ আচরণ নয়। এক্ষেত্রেও ঘা করবার তা একতরফা ভাবেই করতে হবে। কিন্তু এইথানেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদ ঘটে। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক খেলার নিয়ম হলো রেসিপ্রোসিটি। একপক্ষ যা দেবে অপরক্ষ তার পান্টা দেবে। ভালোর বদলে ভালো। মন্দের বদলে মন্দ। বদলা নেওয়াই আন্তর্জাতিক নীতি। নইলে ওরা এদের হুর্বল ভাববে। অন্তায়ের উপর আরো বেশী অন্তায় চাণাবে।

হিংসা আর প্রতিহিংসার, অন্তায় আর পান্টা অন্তায়ের ছই বৃত্ত ভক করাই হলে।
গান্ধীজীর কাজ। তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন। কিন্তু মন্ত্রণাদাতা। জবাহরলাল সেকুলার
ক্টেটের রাষ্ট্রীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন। শান্তিস্থাপনের জন্তে ভাক দিলেন মাঝাজী
কৈন্তব্দের। তারা গুলী চালিয়ে হালামা বন্ধ করল। রাষ্ট্র পরিকারভাবে সংখ্যালঘুর
পক্ষ নিল।

হিন্দ্রের অন্তেই হিন্দ্রান, না ভারতীরদের অক্তে ভারত এই প্রশ্নে সংঘাত গান্ধীজীর উদ্ধরজীবনকে বেমন মহিমামর তেমনি ট্র্যাজিক করে। হিন্দ্রের দেশে হিন্দ্রের উপর গুলী চলছে দেখে কংগ্রেদেরই একভাগ জবাহরলালের বিপক্ষে চলে যায়, আর গান্ধী ব্যেহতু জবাহরলালের পক্ষে সেহেতু জবাহরলালের পক্ষে সেহেতু গান্ধীরও বিপক্ষে। বারা ছিলেন পরম গান্ধীভক্ত তাঁরাও তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ভাবেন ভাঁর হিমালয়ে চলে বাওয়াই ভালো। কিবো আর

কোধাও। তাঁদের স্বাধীনতায় বেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন। স্বাধীনতাটা কে গান্ধীরই পূণ্যবলে অর্জিত এটা ভূলে যেতে বেশীদিন লাগে না। গান্ধীর পণ, তিনি মাইনরিটিকে পবিত্যাগ করবেন না। দিলীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রেথেই তিনি নোয়াথালীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রাথবেন। অপরপক্ষে তাঁর সমালোচকরা মনে করেন যে পাকিস্ভানের উপর চাপ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে, আর যদি নাও হয় তাতে কী হয়েছে? চলে যাক না এখানকার মাইনরিটিরা ওখানে। চলে আফ্রক না ওখানকার মাইনরিটিরা এখানে। এই তো হিল্ট্র আপনার দেশ। আর ওই তো মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র। যেন ওটাও হিল্ট্র আপনার দেশ নয়, এটাও মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র নয়।

শক্রর অভাব ছিল না। তারা তো শেল হানবেই। বন্ধুরও অভাব ছিল না, তারা হাত ধরাধরি করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান না, তার চারদিকে অভেন্থ বৃহ রচনা করেন না। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি স্বজনপরিত্যক্ত অথচ সংকল্পে অটল। তাঁর বন্ধুরা ইচ্ছা করলেই তাঁর অনশনের পূর্বক্ষণেই তাঁর দাবীগুলো মিটিয়ে দিতে পারতেন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে। আটাত্তর বছর বন্ধসের একটি বৃদ্ধকে ছয়দিন ধরে অনশন করতে হলো, তার কারণ সরকারী সহকর্মীদের হৃদয় পাষাণ হয়েছিল। বাইরের সহধর্মীদের হৃদয়ও। লোকের ধারণা তিনি পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিছেন।

ইতিমধ্যে ভারত-পাকিন্তানের অন্থান্য দেশীয় রাজ্যগুলি ছটি রাষ্ট্রের একটিতে বা আরেকটিতে যোগ দিলেও হায়দরাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের মহারাজা মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। স্থযোগবুঝেএকদল ট্রাইবাল কাশ্মীর আক্রমণ করেও তাতে পাকিন্তানের যোগদাজদ ছিল জেনে মহারাজা ভারতে যোগ দেন। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় দৈন্য গিয়ে কাশ্মীর উদ্ধার করে। হায়দরাবাদে যেরপ রজাকরদের উপদ্রব চলেছিল তা অন্থ উপায়ে না মিটলে সেথানেও গৈছা পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু গান্ধী কি সেটা সমর্থন করবেন ? সরকারী মহলে ক্রমেই একটা ধারণা দৃঢ় হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে বলপ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, স্থতরাং গান্ধীর থাকাটা অনাবশ্যক। তাঁর ও তাঁর অহিংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তেমনি গান্ধীজীরও মনে হয় যে কংগ্রেদেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে আর কিসে তাকে লবণাক্ত করবে ? কংগ্রেস তার লবণত্ব হারিয়েছে। গান্ধী-মতবাদ পরিত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যাগ করছে গান্ধীকেই। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তেই তার অন্তিত্ব। সাম্রাজ্যবাদ আর নেই। লভাইও চুকে গেছে। এখন তাহলে কংগ্রেসকে লোকদেবক সংক্রে রূপাস্থরিত করতে হবে। ক্ষমতা বে জনাকরেক নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এটা তো তিনি চাননি, বেমন ধনসম্পদ গুটিকরেক পরিবারে কেন্দ্রীভূত হবে এটাও তিনি চাননি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, হয়ে দাঁড়ায় দ্বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি জনগণের ক্ষমতার হস্তাপ্তর কামনা করেন।

জীবনের শেষদিনের আগের দিন মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন তিনি যে একশো পচিশ বছর বয়স অবধি বাঁচবেন সে আশা তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু কেন? মার্কিন লেখিকা ও ফোটোগ্রাফার জানতে চান।

"Because of the terrible happenings in the world. I do not want to live in darkness and madness. I cannot continue...." He paused and I waited.

Thoughtfully he picked up a strand of cotton, gave it a twist, and ran it into the spinning wheel. "But if my services are needed," he went on, "rather I should say, if I am commanded, then I shall live to be one hundred and twenty-five years old."

এর পরে আরো ক্লয়েকটি প্রশ্ন। তারপরে প্রমাণু বোমার প্রশ্ন। প্রম হিংসার প্রশ্ন। প্রমাণু বোমার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ?

"Ah, ah!" he said, "How shall I answer that!" The charkha turned busily in his agile hands for a moment, and then he replied. "I would meet it by prayerful action." He emphasised the word "action," and I asked what form it would take.

"I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him."

He turned back to his spinning for a moment before continuing.

"The pilot will not see our faces from his great height, I know.
But that longing in our hearts that he will not come to harm would

146

পরের দিনই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসহযোগে তিনি মৃত্যুবাণের সমূখীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্তুতভাবে ভগবানের নাম করেন, "হে রাম। হে রাম।" তাঁর মৃথমণ্ডলে মন্দের আভাস নেই। তাঁর সাধনা সার্থক। তাঁর জীবন স্থসমাপ্ত। ওই তাঁর ক্রুশিফিকশন।

২০শে অগাস্ট ১৯৬৯

পরিশিষ্ট

#### গাছীত

আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ হর। অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি সার্জন। অগাস্ট আন্দোলনের পর বছর ঘূরতে চলল। গান্ধীজী তথন পুণায় থান্ প্রাসাদে বন্দী।

ভাক্তার সাহেব বথন লগুনে পড়ান্ডনা করতেন তথন গান্ধী এলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রিটিশ সরকারের সন্দে কথাবার্তা চালাতে। সত্যাগ্রহ ততদিনে আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু খ্ব কম লোকেই তার থবর রাখে। সাবারকর সেসময় লগুনে ছিলেন। একদিন গান্ধীর সন্দে তাঁর আলোচনা হয়। হিংসা অহিংসা নিয়ে তর্ক ওঠে।

সাবারকর বলেন, "গান্ধী, মনে করুন একটা বিরাট বিষধর সাপ আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আর আপনার হাতে আছে একগাছা লাঠি। আপনি কী করবেন? মারবেন না মরবেন?

গান্ধী উত্তর দেন, "লাঠিখানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। পাছে ওকে মারবার প্রলোভন জাগে।"

"ধর্মে আপনি আমার গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" এই বলে সাবারকর শেষ করে দেন।

ত'জনেই ওঁরা হিন্দু। কেউ কারো চেয়ে কম হিন্দু নন। কারণ হিন্দুদের ঐতিছ্
কেবল অহিংসারও নয়; কেবল হিংসারও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন অহিংসার প্রশক্তি
আছে তেমনি অস্ত্রধারণের সমর্থন আছে। ইতিহাসে অসংখ্য রক্তক্ষমী সংগ্রাম ঘটেছে,
আবার কলিকবিজ্ঞারের পর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্তি দেবার মহৎ দৃষ্টান্তও আছে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেও সেই একই তর্ক বার বার বিভিন্ন জনের সঙ্গে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় উঠেছে, তার দশ বছর পরে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় উঠেছে, আরো দশ বছর বাদে অগাস্ট আন্দোলনের সময় উঠেছে। ইংরেজ যথন আপনা হতে ভারত ছেড়ে যেতে উহ্নত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় উঠেছে। দেশ যথন ছ্'ভাগ হয়ে গেল তথনো সেই একই তর্ক জনমতকে ত্'ভাগ করে দিল। আজও সে বিতর্কের অবসান হয়নি।

হিংসাবাদীরা অবশ্য দলে ভারী, কিন্তু অহিংসাবাদীদেরও একটা শিবির আছে, সে

শিবির একটা দিনও নিজ্ঞিয় ছিল না ও থাকেনি। গান্ধী নেই, কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব আছে। তাঁর আত্মা মার্চ করে চলেছে। কিছু লোক তাঁর অন্থুসরণ করে চলেছে।

শুধু ভারতে নয়। ভারতের বাইরে ইটালীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অহিংসাবাদী ব্যক্তি আছেন, কিন্তু গোষ্ঠীবন্ধ হয়েছেন তাঁর মাত্র কয়েকটি দেশেই। সেসব গোষ্ঠী প্রধানত শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করতেই ব্যাপৃত। প্রচার বা আন্দোলন বা সভ্যাগ্রহ করতে প্রস্তুত নন। সঙ্গবদ্ধ ক্রিয়া দেখা যাচ্ছে দলচির নির্দেশে সিসিলিতে। মার্টিন লুখার কিং-এর নির্দেশে আমেরিকায়।

'ক্যাথলিক ওয়ার্কার' পত্রিকার নাম এদেশের লোক জানেন না। আমেরিকার এই পত্রিকাটি বাঁদের মূখপত্র তাঁরাও একটি গোষ্ঠা। কিন্তু তাঁদের প্রেরণা খ্রীষ্টধর্মের ' আদি ঐতিহ্য। তারতীয় অহিংস ঐতিহ্য নয়। অথচ তাঁরা গান্ধীকেও আপনার করে নিয়েছেন। প্রায়ই তাঁর দৃষ্টাস্ত দেন, উক্তি উদ্ধার করেন। গত কয়েক শতকের মধ্যে গান্ধীর ধারে কাছে দাঁড়াবার মতো কোনো খ্রীষ্টশিশ্য না থাকায় গান্ধীই তাঁদের একমাত্র আধুনিক পথপ্রদর্শক। হিন্দু বলে তারা তাঁকে পর ভাবেন না।

গান্ধীজীর শিবির এখন বছদ্র বিস্তৃত। যেমন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যেও তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী আছেন। তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও। ইত্দীদের মধ্যেও। অহিংসা এমন এক তন্ত্ব যার কোনো দেশ-বিদেশ বা ধর্মবিধর্ম নেই। হিন্দু জনমত যেমন তুই ভাগে বিভক্ত খ্রীষ্টান জনমতও তেমনি। বৌদ্ধ জনমতও তেমনি। মুসলিম জনমতও তেমনি। আধুনিক জগতের সর্বত্ত হিংসা অহিংসার দোটানা দেখা যাচেত। কোথাও বেশী কোথাও কম। যেখানেই অহিংসাবাদী মণ্ডলী আছেন সেখানেই গান্ধীর চিন্তা ও কর্ম তাঁদের আলো দিছে।

তবে পথটা কঠিন। এত কঠিন যে গান্ধীর অহুসরণ করতে সাহস হয় না। বিষধর সাপ যার দিকে তেডে আসছে সে কি গান্ধীঙ্গীর কথায় লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দেবে ? সাপ যদি অত বড়ো ত্যাগের মহিমা না বোঝে, যদি ছোবল মারে, তথন ? তার চেয়ে লাঠিখানা থাকলে সাপকেই ভয় দেখানো যায়। থবরদার, সাপ! আর এগিয়েছ কি মরেছ!

সাপের দাঁত ইতিমধ্যে পারমাণবিক হয়েছে। লাঠিও আর বাঁশের তৈরি নয়। সেও
নিউক্লিয়ার না হলেও কন্তেনশনাল। অবশ্য ছই রাষ্ট্রের মধ্যে। সংঘাতটা বেক্ষেত্রে
ছই রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, একটি রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে, সেক্ষেত্রে নাগরিকরা
অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র। গোটাকতক বন্দুক রিভলভার হাতে থাকতে পারে, কিন্তু সেরকম

লাঠিতে সাপ মরে না। মাঝখান থেকে প্রাণ যায়। সে প্রলোভন না জাগাই ভালো। পাছে প্রলোভন জাগে সেকথা ভেবে ওরকম হাতিয়ার হাত থেকে ছুঁডে ফেলে দেওয়াই শ্রেয়।

তাব মানে কি সাপের পায়ে আত্মসমর্পন ? না, অহিংসার অর্থ আত্মসমর্পন নয়। অহিংসাও একপ্রকার অন্ধ। সে অন্ধ অদৃষ্ঠা থেকে কাজ করে। সাপ তার পাল্টা দিতে জানে না। সাপ যদি পাল্টা দিতে চায় তো তাকেও অহিংস হতে হবে। গাদ্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে তার প্রতিপক্ষও তাঁরই মতো মাহ্ময়, হিংসাবাদী হলেও হিংস্র প্রাণী নয়। আর হিংস্র প্রাণী হলেই বা কী ? প্রাচীন ঋষিরা হিংস্র প্রাণীদেরও অহিংসা দিয়ে বশ করতেন। অহিংসা যদি সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম হয় তবে তার ক্রিয়া হিংস্র প্রাণীর অন্তরেও হবে।

কথা হলো পৃথিবীতে ক'জন মাহুষ সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ? শতকরা একজনও নয়। ভিতরে ভয় আর ছেয়, বাইরে অহিংসার অভিনয়, এ কি কখনো সক্ষটকালে উদ্ধার করতে পারে ? প্রাচীন ঋষি বা মধ্যযুগীয় সস্ত কবে কোন্ সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, জিভিয়ে দিয়েছেন ? ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা অবলম্বন করেছেন অনেকেই। প্রাণপ্ত দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলো বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনেও অহিংসার প্রয়োগ করা, একটার পর একটা ইস্কতে সজ্ঞবদ্ধ সংগ্রামে নামা। ইতিহাসে অহিংসার নজীর অনেক আছে, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির বলপরীক্ষা গান্ধীজীর নেতৃত্বেই প্রথম। নিজ্ঞিয় প্রতিরোধের নজীর অনেক আছে, কিন্তু সক্রিয় সভ্যাগ্রহের এপিক উদাহরণ অভ্তপূর্ব।

কী করে সম্ভব হলো এ কীর্তি, যথন শতকরা একজনও সম্পূর্ণ নির্ভীক বা সপ্রেম নয়, যথন ভয় আর ঘেষ অতি ব্যাপক ? এর উত্তর, একজন তো সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ছিলেন, তাঁর তো কোনো ভয়ডর বা ঘেষহিংসা ছিল না। তাঁর প্রভাব আর সকলের উপর সর্বক্ষণ কান্ধ করছিল। তাই তারাও কতক পরিমাণে নির্ভীক ও সপ্রেম হয়েছিল, ভীতি আর বিঘেষ কাটিয়ে উঠেছিল। সেই একজন না থাকলে এ কীর্তি সম্ভব হতো না।

অবশ্য গান্ধী না হলে যে ভারত স্বাধীন হতো না তা নয়। অহিংসা না হলে যে জনগণ লড়াই করত না তা নয়। কলম্বন না হলে যে আমেরিকা আবিদ্ধার হতো না তা নয়। কিন্তু একটি বিশেষ দেশে ও একটি বিশেষ কালে যেটা হয় সেটা নিশ্চয়ই কোনো এক আকস্মিক কারণে নয়। তার পেছনে বহু কার্যকারণের সংযোগ আছে, একমুখীনতা আছে। তাছাড়া ব্যক্তিকেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক।

তার জগন্ধাথের রথ ব্যক্তিমূখাপেক্ষী নম। তা হলেও দেখা যায় ব্যক্তিবিশেষের হাতেই তার সারথির ছড়ি। সেই ছড়িখানা দেখেই লোকে রথের রশি ধরে টানে। তাদের রথ টানার সাধ তিনিই মেটান। সেইজন্ম তারা তাঁর ডাক শোনে।

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি আন্দোলনই তাঁর ঘাড়ে চাপানে।। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন যে আন্দোলন না করে তাঁর উপায় ছিল না। চাহিদা ছিল বলেই জোগান দিতে হলো। অন্ধনের মতো তিনিও নিমিত্তমাত্র। ইতিহাসের নিমিত্ত। তিনি করেছিলেন, তা নয়। তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছিল।

অনেকের ধারণা গান্ধীজীই তাঁর ব্যক্তিগত অহিংসা দেশের লোকের ঘাডে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্ম তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধের অহিংসাও গেছে। যেটুকু আছে সেটুকু বরাবরই ছিল। জৈন ও বৈঞ্বদের জীবে দয়া। নিরামিষভোজন। প্রাণীহত্যার অপ্রবৃত্তি। রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

যে অহিংসা জীবনের সর্ববিধ প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে কথনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কপৃত্ত হতে পারে না। গান্ধীজীর মতে রাজনীতিতেও অহিংসার স্থান আছে, যেমন ব্যবসাবাণিজ্যেও সাধুতার স্থান আছে। যারা প্রতিদিন মাহ্নযুকে ঠকায় তারা নিরামিষভোজী বলেই অহিংস নয়। অপর পক্ষে একজন আমিষভোজীও সাধু হতে পারে। অহিংস হতে পারে। মাহ্নযুবের সঙ্গেই মাহ্নযুবের প্রধানত কারবার। মাহ্নযুবের সঙ্গেই মাহ্নযুবের সম্পর্ক শোষণশৃত্য ও হিংসাশৃত্য হওয়া দরকার। শোষণ ও হিংসা যেখানে আছে মাহ্নযুকে তার প্রতিকার করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। তা হলেই রাজনীতি এসে পড়ে। আর রাজনীতি যদি আসে তবে অহিংস পদ্ধতিও আসে বা আসা উচিত।

ষতদিন না মাহ্নবের সঙ্গে মাহ্নবের সম্পর্ক শোষণমূক্ত তথা হিংসামৃক্ত হচ্ছে ততদিন রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক থাকবেই। রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত যে অহিংসা সে যেমন চিরকাল ছিল তেমনি চিরকাল থাকুক, কেউ তাকে বাধা দিছে না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অহিংসার প্রয়োজন যতদিন না ফুরোয় ততদিন তার জন্তেও জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সত্যাগ্রহের যুগ চলে যায়নি। উপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হলে লোকে তাদের নিজেদের গরজেই গান্ধীজীর মতো একজন নেতার সন্ধান করবে ও তাঁকে সারথির আসনে বসিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশে রথের দতি টানবে।

অহিংস মাহ্য জীবনের কোনো অন্ধকেই বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না। এমনি করেই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষত্তে এসে হাজির হলেন। নইলে গোড়ায় সেরপ কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না। আর রাজনীতির মূলগত প্রশ্নগুলো নিয়েই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। বেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দুসমাজে অস্পৃষ্ঠতা, যুক্কালে

যুদ্ধে যোগ না দেবার স্বাধীনতা। দুখত রাজনৈতিক হলেও তলে তলে নৈতিক প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন। নৈতিক বলেই তিনি আরুষ্ট হয়েছিলেন। নিছক রাজনৈতিক হলে হতেন না। প্রশ্নগুলির মতো উত্তরগুলিও নৈতিক হবে এই ছিল তার ধ্যান।

গান্ধীজীর অহিংসা চিরাচরিত অহিংসার অন্তর্ভুক্ত হলেও বেশ কিছু ভিন্ন। এ অহিংসা নৈতিক তথা রাজনৈতিক তথা সংগ্রামী তথা সমষ্টিগত। ১৯৬৮

### ক্র্যার পদা

মা ছেলেকে ভালোবাদেন বলে তার মন্দ কাজকেও ভালোবাদেন না। মন্দ কাজকে ঘুণা করেন। ছেলেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ তুমি যদি না ছাডো তবে আমি তোমাকেই ছাডব। তোমার মন্দ কাজের জন্ম তোমাকে সাজা পেতে হবে। তা যদি তুমি না পাও তবে আমিই আমার আপনাব গায়ে পেতে নেব সব বকম হঃখ আর হুর্ভোগ। তা দেখে যদি তোমার শুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায়।

বহুক্দেত্রেই আমরা দেখেছি যে মা তাঁর ছেলের অন্যায়ের প্রতিকার করেন দণ্ড দিয়ে। যেথানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেথানে আপনাকে অভুক্ত রেখে। যেথানে আরও কঠিন হওয়া দরকার সেথানে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে। কিছ ভালোবাসার তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না।

বিশ্লেষণ করলে আমবা পাই প্রথমত সম্ভানের উপর মাতৃহ্রদয়ের অহেতৃক ভালো-বাসা, নি:স্বার্থ ভালোবাসা। বিনা শতে ভালোবাস।।

দ্বিতীয়ত মন্দের প্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধতা, সংশোধনকামী প্রতিবাদ বা প্রতিকার বা প্রতিরোধ প্রয়াস।

তৃতীয়ত সম্ভানকে আঘাত করতে স্থানিচ্ছা বোধ করলে আত্মনিগ্রহ বা অসহযোগ। ছেলের গায়ে আঁচটি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনো পদার্থ থাকে তবে মনে লাগবে। ছেলে বুঝবে যে তারই জন্মে তার মা এত কন্তু পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের জন্মেই। তু-দশ ঘা বেত থেলে সে যা ছাড়ত না তা মাকে স্থাী করার জন্মে ছাড়বে।

দশ প্রহরণের উপরে আরে। একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর স্বেচ্ছাত্র্তোগ। জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সম্ভানের অনিষ্ট কামনা করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামনা করেই। মাতৃহদয়ের ভালোবাদা যদি অসত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ। সেইজন্তে আহিংনার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তার প্রয়োগকারীর হৃদয়ে আছে ভালোবাদা, যে ভালোবাদা দত্যিকার। প্রাথমিক দত্য হচ্ছে অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাদা। তার পরের কথা হচ্ছে অন্যায়কার্যের প্রতি বিরাগ বা বিরুদ্ধতা। শেষ কথা হচ্ছে হিংদামিশ্রিত দণ্ডদানে অনিচ্ছা ও অহিংদাত্মক স্বেচ্ছাত্রর্ভোগে আগ্রহ।

গান্ধীজীর পূর্বেও নানা দেশে ও নানা যুগে অহিংসার সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছে। গান্ধীজীর চেরে তাঁরা কেউ কম মানবপ্রেমিক নন। অন্তায়কে তাঁরা অন্তায়ই বলেছেন। কিন্তু তাঁদের অহিংসা অন্তায়কারীকে নিরম্ভ করার জ্বন্তে দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ ধারণ করেনি। যদি করে থাকে তো সেটাকে জীবনের ব্রত করেনি।

গান্ধীজীই সেই সাধক বিনি মানবপ্রেমে দ্বির হয়ে দাঁড়িয়ে মন্দের সঙ্গে দ্বন্ধে নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রতিঘাতের পথ দিয়ে যাননি, স্বেচ্ছাত্র্ভোগ বহন করেছেন। তাঁর একমাত্র পূর্বসাধক বীশু। কিন্তু বীশুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ। অহিংস প্রতিরোধ নয়।

তা ছাড়াও ত্'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। গান্ধীর চেতনায় অন্যায়বোধ একাস্ত তীব্র। অন্যায় দেখলে তাঁর মনে বিরোধিতার ভাব জাগে। সংগ্রাম না করে তিনি শান্তি পান না। অন্তরে আগুন জনতে থাকে। যীশু অপেক্ষাক্বত ধীর স্থির ও শান্ত।

গ্রীষ্টীয় সন্তদের মধ্যেও কেউ কেউ আর সহ্ করতে না পেরে তরবারি হাতে নিয়েছেন। তাঁরা কেবল সন্ত নন, তাঁরা যোদ্ধা। সেই যে যোদ্ধা-সন্তদের ঐতিহ্ সেটাই গাদ্ধীন্ত্রীর আসল ঐতিহ্। শুধু সন্তানকে সাঞ্জা দেবার বদলে আপনাকে ত্থেদেওয়াটুকুই যা তফাত।

একদা এটা হয়তো একটা সামান্ত তফাৎ ছিল। কিন্তু তরবারি কালক্রমে বন্দুকের রূপ নেয় ও বশ্চুক আমাদের কালে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। বিষবাপ্প, ব্যাধিবীক্ষ ইত্যাদি মারণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। যোদ্ধা সম্ভরা কি তা হলে তরবারি ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজ্ঞাণু বাণ ছুঁ ডবেন ?

মানবজাতি বেঁচে থাকলে তো মান্থবের অস্তঃপরিবর্তন হবে? তা ছাড়া বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা সস্তদের তরবারির লক্ষ্য হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঐটীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে ছন্দে হিংসার ব্যবহার নীতিবিগর্হিত না হলেও অহিংসাই উন্নততর নীতি। ভালোবেদে নিজের ছেলেকে সাজা দেওয়া বলতে যথন তাকে মিসিল বা রকেট দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা বোঝায় তথন সেটা না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্ধী প্রদর্শিত মার্গই অবলম্বনীয়। ঐটই ব্যার আদিপ্রবর্তক।

যুল সভাটা হচ্ছে মানবঙ্গাতির প্রতিপ্রেম। সেপ্রেম যদি সভা না হয়ে অসভা হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মাহ্যকে হতা৷ করা আর মন্দ মাহ্যকে হতা৷ করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস করা কোনটাই নীতিবিগর্হিত মনে হয় না। তবে থ্রীষ্টীয় সস্তের আদর্শ যে পরমাণু যুদ্ধের দিন মান দেখায় এটাও স্বতঃসিদ্ধ। কোনো প্রকার কৃটতর্ক দিয়েই পরকে বা আপনাকে বোঝানো যায় না যে মন্দের উপর তালোকে জয়ী করতে হলে মানবজাতিকে গাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য। বলা বাহুলা ভালো মন্দ সকলেই জয়ের আগে লয় পাবে।

অন্থারের সঙ্গে সদ্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্থায়কারীকে খুণা না করে ভালোবেদে সর্বপ্রকার তৃঃথতুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গাদ্ধীপ্রদর্শিত অহিংস পদ্ধা। ক্ষুরধার পদ্ধা। এ পদ্ধা ধারা গ্রহণ করবে তারা মূল সত্যে ফাঁকি দেবে না। মাহ্ন্য থত মন্দই হোক, থত মন্দ কাজই করুক তাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে যদি না পারে তবে গাদ্ধীজীর অন্ন্যুরণ করা নিম্ফল। অহিংদার বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর নাম প্রেম।

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরা ইংরেজবিষেধী ছিলেন না। ইংরাজ জাতিকে তাঁরা কমবেশী তালোবাসতেন। তাঁদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা নামক অভিশাপের বিরুদ্ধে। দীনদরিদ্রের শোষণ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করা নীতিবিগর্হিত নয়। বরং সেইটেই হচ্ছে নীতি। কিন্তু মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম নেমে মন্দকে স্থণা করতে গিয়ে মাস্থ্যকে স্থণা করা ও তার অনিষ্ট করা গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগর্হিত। তা যদি তুমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম করলে। তুমিও ভালো থাকলে না।

মন্দের সঙ্গে যারা লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক না কেন মন্দেরই জয় হলো। গান্ধীশিশ্বরা সেরপ জয় চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইংরেজের চিত্তপরিবর্তন। বহুবার ছংখবরণের ফলে তাঁরা সেই চিত্তপরিবর্তন ঘটালেন। ইংরেজরা শক্র না হয়ে বয়ু হলো। কিন্তু গোড়ায় ভালোবাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রামপদ্ধতি হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা হয়তো আসত, কিন্তু বয়ুতা আসত না। মৃথে একটা তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত ছই পক্ষেরই। এক শতাব্দী লেগে যেত তিক্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে।

অহিংসা মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অক্সায়ের সঙ্গে দ্বন্ধে অহিংসার পরীক্ষা। অক্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অক্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার দশ প্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার এক্যাত্র প্রহরণ গ্রহণ করা। গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর হাতে অহিংসা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি। একই কালে জীবনদর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কথনো কোথাও দেখা যায়নি। আমরা তাঁর সমসাময়িকরা ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের অংশভাগী অথবা সাক্ষী।

একথা বলা শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের সকলের অন্তরে অক্সায়কারীর প্রতি ভালোবাসা ছিল বা সকলের চেতনায় অন্যায়বোধের তীব্রতা ছিল বা সকলেই তারা মন্দের সঙ্গে অপর পক্ষকে সাজা না দিয়ে স্বেচ্ছাত্বর্ভোগ ববণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। এইপর্যস্ত বলা যেতে পারে যে তারা গান্ধীজীর আদেশে যথাসম্ভব সংযত থেকেছে। অপর পক্ষও মোটের উপর দমননীতির সীমা ছাডিয়ে যায়নি। রাশ টেনে ধরেছে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বৃদ্ধির ঐতিহ্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাদ স্বৈরতদ্রের থেকে গণতন্ত্রে ও থোশমেজাজী বিচারের থেকে আইনসম্মত বিচারে উত্তরগের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। গণতন্ত্র তথা আইনসম্মত বিচার যদি কামা হয় তবে ভারতের ইতিহাসে তার বিবর্তন অথবা প্রবর্তন
অত্যাবশ্রক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উনবিশ্শ
শতান্ধীর নেতারা। শাসকশক্তির দিক থেকেও আফুক্ল্য ছিল। কিন্দু আরে।
জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলণ্ডের জনমত মনংছির করতে গড়িমসি কবত।
বীরত্বের পরীক্ষা না করে তারা চূডান্ধ ক্ষমতা হাতছাড়া করত না। তা বলে
ভারতীয়দের উপর অমাছ্যিক নির্যাতন চালাতেও তাদের রুচি ছিল না। গান্ধীজী এটা
জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রম দেননি। নিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো।

সহিংস যুদ্ধের মতো অহিংস যুদ্ধও ছিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করবে অপর পক্ষ ও তেমনটি করবে। কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সময় অহিংস সেনাপতির হাতে। সেইজ্বল্যে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর পক্ষের সেনাপতিও তেমনিটি করবেন। গান্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে পরিমাণ সংযত অথচ সংগ্রামরত হয়েছে দেশের শাসনশক্ষিও সেই পরিমাণে সাড়া দিয়েছে। সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতে। অপরপক্ষের আচরণও ভদ্রতর হতে।।

তবে গান্ধীজী তো তুর্ভোগের কমতি চাননি। ববং আরো বেশী তুর্ভোগের জন্মে প্রস্তুত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল শুধু এই যে দমননীতির পেষণে অহিংসা যেন হিংসায় রূপান্তরিত না হয়ে যায়। অহিংস সৈনিকরা যেন হিংসায় উদ্মন্ত না হয়। তা হলে মন্দের সঙ্গে উভয়েই মন্দ। উভয়পক্ষই অক্টারকারী। অবশ্র যে কোনো দেশের স্বাধীনতা সমরে তার নজীর মেলে।

স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে ঐতিহাসিকরা কড়া নজরে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রেও তেমন হিংসা নিন্দিত নয়। গান্ধীজী কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেয়ে উপায়ন্তদ্ধিকেই মূল্য দিতেন বেলী। ইতিহাসে তিনি একটা নতুন নজীর রেখে যেতে চেয়েছিলেন। নীতিশাস্ত্রেও একটি নতুন ধারা যোগ করতে যত্নবান হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যেন তেন প্রকারেণ নয়। শুদ্ধতমপ্রকারেণ। এই ছিল তার অন্বিষ্ট। ১৯৬৮

## হান্দ্রিক আমর্শবাদ

গান্ধীবাদ যাকে বলা হয় তার প্রকৃত নাম দ্বান্দিক আদর্শবাদ। যেমন মার্কসবাদ হচ্ছে দ্বান্দিক বস্তুবাদ। এই চুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি হলো এদের বিশেষণ পদ। উভয়েই দ্বান্দিক।

হাঁ, উভয়েই ছান্দ্রিক। কিন্তু ছন্দ্রের পদ্ধতি এক নয়। ছান্দ্রিক আদর্শবাদ অসত্যকে পরিহার করে, হিংসাকে প্রশ্রেয় দেয় না। ছান্দ্রিক বস্তুবাদ প্রয়োজন হলে হিংসারও আশ্রেয় নেয়, অসত্যেরও স্থযোগ নেয়। তবে তেমন কোনো প্রয়োজন না হলে নেয় না।

ছান্দিক বস্তুবাদ যে মনে প্রাণে অসত্যাচারী বা হাড়ে হাডে হিংসাপরায়ণ এ ধারণা ভূল। তারও প্রস্থাপনা মানবিকবাদের উপরে। তারও অধিষ্ট মানবহিত। অধিকাংশ মাহ্বকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করে এমন এক সমাজের পরিকল্পনা যাতে সকলেরই প্রতি ন্যায়। ভাষাস্তরে সোশ্রাল জান্টিস।

ধান্দিক আদর্শবাদও মানবিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরকাল বা পরলোক নিয়ে এর তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই, কে কোন দেবতাকে হবি দিয়ে তুই করে তা নিয়ে এর কিছু আলে যায় না। একজন গান্ধীবাদী আন্তিক না হয়ে নান্তিকও হতে পারেন, অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। মহাত্মার শিশুদের মধ্যে আন্তিক নান্তিক অজ্ঞেয়বাদী পররকম লোক ছিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁরা মানবিকবাদী।

তা হলে দেখা যাচ্ছে দ্বন্দিক বস্তবাদ ও দ্বান্দিক আদর্শবাদের মধ্যে আরো এক জায়গায় মিল। উভয়েই প্রস্তাবন। মানবিকবাদের উপরে। ইতিহাসের আধুনিক যুগটাই মানবিকবাদী দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির যুগ। গাদ্ধীজী এর বাইরে ছিলেন না। তবে প্রাচীন যুগের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। সেধান থেকেও তিনি বল সংগ্রহ করতেন। সেধানে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা তথু

প্রাচীন নম্ন, যা সনাতন, যা নিত্য নৃত্তন। তা বলে তিনি কারো চেয়ে কম আধুনিক বা কম মানবিকবাদী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল বৈজ্ঞানিক। কথায় কথায় পদে পদে এক্সপেরিমেন্ট কবাই ছিল তাঁর পদ্ধতি। তার সঙ্গে বিরোধ ছিল না অহিংসার। বিরোধ ছিল না সত্যের। বরঞ্চ সেই ছিল সত্যের পরীক্ষা।

ছান্দ্রিক আদর্শবাদও অধিকাংশ মাত্মবকে মৃত্তি দিয়ে সব মাত্মবের মঙ্গল বিধান করতে চায় ও সেইজন্তে বার বাব ছন্দ্রে প্রবৃত্ত হয়। ছন্দ্রে ভীত অথবা প্রান্ত বারা হয় ডারা ছান্দ্রিক আদর্শবাদী নয়। গান্ধীবাদী নয়। হতে পারে গান্ধীমার্কা।

ছান্দ্রিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ। সভ্যাগ্রহ একজন ব্যক্তিরও হতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরও হতে পারে। সংখ্যার চেয়ে সত্যের দাম বেশী। ব্যক্তিসভ্যাগ্রহও তার সভ্যের জোরে জয়ী হতে পারে। প্রতিপক্ষের চিত্তপরিবর্তন ঘটাতে পারে। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে পারে। তবে বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয় সংখ্যার মূল্য অপরিসীম।

কোটি কোটি মাছুষের জনতা ছন্দে নামতে পারে, কিন্তু তার কাছে আদর্শবাদ আশা করা করা ষায় না। অহিংসা আশা করাও উচ্চাশা। গণসত্যাগ্রহ কথাটা শুনতে ধেমন জাকালো তেমনি ফাকা। জনতাকে জাগিয়ে তুললে জনতা আদর্শের বা সত্যের অহুরোধ শোনে না, হিংসার আকর্ষণে ভূলে যায়। তথন সত্যাগ্রহ হয় হত্যাগ্রহ।

তা হলে কি সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের আহ্বান ভূল ? না, তেমন কোনো কথা নেই। সত্যাগ্রহে সকলের অধিকাব আছে। কেবল ত্-চারজন উত্তরসাধকের নয়। নতুন কোনো অধিকারীভেদ প্রবর্তন করা গাদ্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। যেথানে সকলেই সমান অধিকারী সেথানে স্বাইকে ডাক দিতে হয়। মাহ্ন্যের শুভবৃদ্ধির উপর ভরসা রাথতে হয়।

সত্যাগ্রহের যে ইতিহাস আমরা পড়েছি তার দক্ষিণ আফ্রিকান অংশটিতে সমষ্টির যোগদান মোটের উপর স্থান্দল ও সংযত। কারণ সংখ্যা সেথানে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। কয়েক হাজার না হয়ে কয়েক লাথ হলে কী হতো তা বলা যায় না। হয়তো হিংসা এসে পড়ত।

যাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা বেশী, যাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাই জনতাকে সামলানো শক্ত হয়নি। এদেশে শাসকদের সংখ্যা কম, শাসিতদের সংখ্যা বেশী। একবার তায় তেওে গেলে হিংসার প্ররোচনা তুর্বার। জনতাকে অহিংস রাখা যাদের কান্ধ তারা হয়তো লাখে একজন। দক্ষিণ

আফ্রিকায় ছিলেন হাজারে একজন। ভারতের মাটিতে গণসত্যাগ্রহ রোপণ করতে সেইজন্মে এত বেগ পেতে হয়েছে।

এখনো জোর করে বলা চলে না যে গণসত্যাগ্রহের চারা ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে। গান্ধীজীর মতো তেমন নেতাও কি আছেন যিনি, মালীর মতো প্রতিদিন লক্ষ রেখেছেন ও চর্চা করছেন? জনগণের মন পাবার জন্মে হিংসা যেমন সক্রিয় অহিংসা কি তেমনি সক্রিয়? তাই যদি হতো তবে যত্র তত্র যথন তথন জনতা উচ্চুদ্ধাল হতো না, পুলিশ ডাকতে হতো না, পুলিশে না কুলোলে মিলিটারি।

গণসত্যাগ্রহ এথন একটি ঐতিহাসিক পর্ব। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে চুকে গেছে। আর ব্যক্তিসত্যাগ্রহ এথনো থোলা আছে। ১৯৬৯

## মহকাব্যের নারক

পনেরোই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করেছিল তিরিশে ও একত্রিশে জামুন্নারি তাই তাঁকে দিল। শ্লোরিয়াস এণ্ডিং। গৌরবময় সমাপ্তি।

গান্ধীন্ধীর সংগ্রাম ছিল এপিক সংগ্রাম। তা নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিছু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে শ্লোরিয়াস এণ্ডিং বলা শক্ত। মহাস্মার নিজের কথায় সেটা একটা শ্লোরিয়াস স্টাগলের ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং।

এপিক ধাঁর। লিখবেন তাঁদেরও মনে হবে পনেরোই অগান্টের পরিসমাপ্তি অমন একটি মহাকাব্যের বা মহানাটকের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি নয়। তা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে কিন্তু আর্টের চাহিদা মিটবে না। সেইজন্মেই কি জীবনদেবতা তিরিশে জান্ত্র্যারির ঘটনা ঘটালেন ? তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একত্রিশে জান্ত্র্যারির শেষ• সৈনিক অপসরণ ?

হা, সেইজন্তেই। এপিক থারা লিখবেন তারা পনেরোই অগাস্টের অর্ধসমাপ্তিকে সমাপ্তি ভেবে 'ইন্মোরিয়াস এণ্ডিং' বলবেন না। আরো কিছুদ্র এগিয়ে যাবেন। অবশেষে পাবেন 'মোরিয়াস এণ্ডিং'। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে একটি মহাকাব্যের বিষয় একথা সে সংগ্রাম সারা হবার আগেই আমার মনে হয়েছে। একদিন না একদিন কেউ না কেউ নতুন এক মহাভারত লিখবেন। তার নায়ক হবেন গান্ধী। একাধারে দুর্যুধিষ্ঠির ও ক্লফ। তথন কিছু খেয়াল হয়নি যে কুলকেত্রের জয়ই শেষ কথা নয়, তার পরে আছে যুধিষ্ঠিরের নৈরাশ্রময় মহাপ্রস্থান ও রুক্ষের শোচনীয় বিনাশ। নতুন মহাভারতেও তার অফুরূপ অ্যন্টিক্লাইম্যাক্স থাকবে।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গপ্রবেশ নতুন মহাভারতে দেখানো বাবে না। মহাত্মা গাদ্ধী স্বর্গ কামনা করেননি। সেথানে তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নন, বুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি চেয়েছেন দীনত্বখীর সঙ্গে এক হয়ে থেতে। দেখাতে হবে কেমন করে তাঁর আত্মা সকলের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। নির্বাণের ভিতর দিয়ে এক।

তাঁর ছবি যথন আঁকা হবে তথন তাঁর আকার হবে প্রমাণ সাইজের চেয়ে বডো। যেমন বুদ্ধের। আশেপাশের মাহুষের চেয়ে মাথা উচু। বুদ্ধর্যুতির মতো বিরাট।

কিন্ধ তাঁর বাণীর কী হবে ? যে বাণী তাঁর জীবনের থেকে অভিন্ন। কেউ যদি তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করে, সেই অন্থলারে কাজ না করে, সবাই যদি তাঁর মতবাদে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে বুদ্ধের বেলা যা হয়েছে তাঁর বেলাও তাই হবে। নিজ বাসভূমে পরবাসী। বরঞ্চ অন্ত কোনো দেশে তাঁর বাণীর সমাদর হবে। ইতিমধ্যেই হতে আবস্ত করেছে। যেমন আমেরিকায়। প্রতিরোধকারীদের মধ্যে।

## অগ্রিপরীক্ষা

সেদিন আমরা ট্র্যান্জেডী ভিন্ন আর কিছু দেখিনি। কিন্তু বীরের অহিংদা তো আব কোনোরূপে প্রতিভাত হতো না। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।'

ভারত ইতিহাসের গান্ধী সেদিন মানব ইতিহাসের সপ্তর্ধি মণ্ডলে উত্তীর্ণ হলেন। কেউ তাকে সেই উচ্চতা থেকে নামাতে পারবে না।

সাফ্ল্য মহান্ আত্মার জন্মে নয়। অনেকবার মনে হয়েছে, গান্ধী এমন সফলকাম কেন ? তিনি কি তবে মহাত্মা নন ? আবার মনে হয়েছে, আশ্চর্য! বীশুর মতো এতোদিন তাঁকে ক্রুণে বিদ্ধ হতে হয়নি। এ নিয়তি এডালেন কী করে ?

এ নিয়তি এডানো গেল না। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি তো নিয়তি। তার মতো চরিত্রের সেইটেই পরিণতি। হাপি এণ্ডিং তার মতো কাহিনীর জ্বন্থে নয়। নাটক বা উপক্যাস বা মহাকাব্য লিখতে বসলে আমরা তার মতো নায়কের জ্বন্থে হাপি এণ্ডিং খুঁজে পেতৃম না।

অনেক সময় মনে হয়েছে আমি ধন্ত। যে বাতাসে তিনি নিঃখাস নিচ্ছেন সে বাতাসে আমি নিঃখাস নিচ্ছি। যদিও তাঁর সঙ্গে সব মেলে না। বরাবর মনে হয়েছে তিনি আমাদের স্বাইকে ভালোবাসেন। যদিও আমাদের কোনেন না। যথন তাঁর সঙ্গে আলাপই হয়নি তথনো তাঁর ভালোবাসার প্রবাহ আমি অন্তভ্ব করেছি। তাঁর সেই ভালোবাসা যেন এক অদৃশ্য ফল্কধারা।

স্বাধীনতার জন্মে সংগ্রাম করছেন এই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা বা চরম কথা নয়। তিনি তাঁর দেশবাদীদের ভালোবাদেন, ভালোবেদে সেবা করছেন, ভালোবাদার খাতিরে জীবন উৎদর্গ করেছেন, প্রাণ বিদর্জন দেবেন, এই দব চেয়ে বড়ো কথা।

ব্রিটিশ রাজ্য না থাকলে তার বিরুদ্ধে সভ্যাগ্রহ থাকে না, সভ্যাগ্রহ না থাকলে গান্ধীনেতৃত্ব থাকে না। সব সভ্য। তবু তার চেয়ে সভ্য এমন করে এ দেশের মাহুষকে আর কেউ তাঁর মভো ভালোবাসেনি। অস্তত আমাদের যুগে।

জীবনের শেষদিনটিতেও সমানে চরকা কাটা চলেছে। সেই তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। দীন হৃঃথী দেশবাসী সাধারণের প্রতি। সেইভাবেই তাদের সঙ্গে তিনি সাযুজ্য অমুভব করতেন। তারাও করত তাঁর সঙ্গে।

ভালোবাদার ডোর ছিন্ন করতে পারে এমন শক্তি কি তিনটে বুলেটের আছে? গান্ধী তাঁর দেশবাদীর তথা বিশ্ববাদীর বেমন প্রমান্ত্রীয় ছিলেন তেমনি রয়ে গেলেন।

তা সত্ত্বেও ভূলতে পারিনে ধে এর নাম ট্রাজেডী। চেষ্টা করলে নিবারণ করতে পারা যেত। সেইভাবেই প্রমাণ করতে পারা ষেত আমাদের ভালোবাসা। এ কলঙ্ক মৃছবে না।

ক্রুশিফিকশন যদি ঘটল তবে রেসারেকেশনও কি ঘটবে না ?

গান্ধীকে ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু গান্ধীর জীবনে জীবন লাভ করে দারা দেশ নতুন করে জাগবে। দারা বিশ্বেও নব জাগরণ আদবে।

5365